ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোট। বাজিতেই কুমার উঠিয়া বসিল, ন্তন করিয়া যেন আবিষ্কার করিল রাত অনেক হইয়াছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সকালেই সে সব জায়গায় টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিয়া ছইবার দেখিয়া গিয়াছেন। সে পেট্রোম্যাক্স লগ্ঠনগুলিতেও তেল ভরাইয়া রাখিয়াছে যদি দরকার হয়। শান্তা, মধু, ল্যাংড়া, বোধিয়া এই চারিজ্ঞন বলিষ্ঠ ভৃত্যকে বাড়ি যাইতে দেয় নাই, তাহারা রাত্রে এখানেই খাইবে এবং থাকিবে। তাছাড়া গঙ্গা তো আছেই। উর্মিলা সকাল হইতে বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। **মাঝে** শুধু একবার উঠিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। সবই ঠিক আছে. এখানে যাহা করিবার সে করিয়াছে। এখন অপেকা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। একবার সে উৎকর্ণ হইয়া ক্টেশনের দিকে চাহিল। গাড়ির শব্দ কি ? না, হাওয়া। একটা কোড়ো হাওয়া উঠিয়াছে। কুমারের মনে হইল একটা ভালো বই পাইলে রাত জাগিবার স্বিধা হইত। যে নৃতন বইটা সে ফেটনন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তারবাব্ লইয়া গিয়াছেন। .পুরাতন কোন বইয়ের সন্ধানে সে সম্ভর্গণে পাশের ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ চোখে পড়িল বাবার আলমারির চাবিটা দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। চাবিটা লইয়া সে বাবার আলমারিটাই খুলিল। বাবার আলমারিতে অনেক পুরাতন বই আছে। বাবা নি**ক্ষের আল**মারি কাহাকেও খুলিতে দিতেন না। আলমারিটা খুলিয়া কুমার কয়েক মৃতুর্ভ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল, মনে হইল বাবা যাহা প্ৰদুদ করেন না ভাহা করা উচিত হইবে কি 📍 কিন্তু এ সক্ষোচভাব কাটিয়া, বাইভে বেশী

বিলম্ব হইল না, মনে হইল বই পড়িব তাহাতে কি, নষ্ট না করিলেই হইল। টর্চের সাহায্যে সে বইগুলি কৌতৃহলভরে দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি বই স্যত্ম রক্ষিত, মলাট দেওয়া, পরিক্ষার পরিচছর। প্রত্যেক বইটিতে বাবার নাম লেখা। কোন তারিখে কেনা হইয়াছিল তাহাও লেখা আছে। কুমার গীতা, রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, বিষমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (যাহা বহুকাল পূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত), দামোদর গ্রন্থাবলী, গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত, ফলের বাগান, পশু-পালন প্রভৃতি বইগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোমত একটা বইও নজরে পড়িল না। হঠাৎ এককোণে একটা মোট খাতা দেখিতে পাইল সে। খাতাটা খুলিয়া দেখিল প্রথম পাতাতেই লেখা—'স্মৃতিকথা'। উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল রাবারই হস্তাক্ষর। কৌতৃহল সহকারে পড়িতে লাগিল।

"আমার জীবন-চরিতে লিখিবার মতো কি-ই বা আছে। আর্
আতি সাধারণ মান্ত্রম, দরিজের ঘরেই জন্ম। সারাজীবন দারিজ্যে
সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান পাইয়াছি। ইহ
বেশী আর কোন কৃতিছের দাবী আমার নাই। ইহাও জানি যতা
করিয়াছি তাহাও ভগবানের দয়ায়। ভগবান আমার উপর দ
করিয়াছিলেন এ গর্বটুকু অবশ্য আমি করিতে পারি। আর এক
গর্বও আমার আছে। যে সব মহাপুরুষ বাঙালী জাতির ও
ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতি
আলম্বার স্বরূপ, স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহাদের নাম কা
ইতিহাসে বহুভাবে বহুবার কীতিত হইত, আমি তাঁহাদের স
সাময়িক। তাঁহাদের তুলনায় যদিও আমি নিতান্ত নগণ্য, তব্
গর্বটুকু আমার আছে যে তাঁহাদের অনেককে আমি দেখিয়া
অনেকের ক্লা শুনিয়াছি।

আমার এ জীবন-চরিত আমি লিখিতাম না। আগাগোড়া জীবনের সব কথা লেখা সম্ভবও নহে। যাহা লিখিতেছি তাহা সামাস্ত স্মৃতিকথা মাত্র। শৈশবের ঘটনা কিছুই আমার মনে নাই। বড় হইয়া মাতামহীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও আমি লিখিতাম না, আমার বড় ছেলের অমুরোধে লিখিতেছি। সেই আমাকে এই থাতাখানা কিনিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার হাতেও এখন প্রচুর সময়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। তাই অনেকটা সময় কাটাইবার জক্তও নিজের জীবনকথা নিজেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অতিশয় সসজোচেই করিতেছি। ভরসা আছে ইহা বৃহত্তর পাঠক-গোটির নয়নগোচর হইবে না, আমার সম্ভতিদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে…"

উর্মিল। নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কুমার টের পায় নাই। তাহার কথা গুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"বাবার গলাট। ঘড় ঘড় করছে। তুমি মাথাটা এক**টু ঠিক করে'** দিয়ে যাও। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে একট"

খাতাটা বাহিরে রাখিয়া কুমার সম্ভর্পণে আলমারিটা বন্ধ করিয়া দিল। বাবার মাথাটা সত্যই বালিশ হইতে নামিয়া পুড়িয়াছিল। হুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

সূর্যস্থান আচ্ছর ইইয়া পড়িয়াছিলেন। নাড়ানাড়িতে আচ্ছর •ভাবটা কাটিয়া গেল! প্রশ্ন করিলেন, "কে বিরু"

"আমি কুমার। দাদা এখনও আদে নি" "উশনা ?"

সবাইকে খবর দিয়েছি। এই ট্রেনেই হয় তো স্বাসবে" "হরিবোল, হরিবোল"

স্থ্যুল্বর ধীরে থীরে আবার চোঁখ বুজিলেন। উর্মিলা আবার

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। গঙ্গা নীরবে বসিয়া পা টিপিতেছিল। কুমার ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

"কি বলছ"

"স্টেশনে হুটো গাড়ি পাঠিয়েছিস তো ?"

"হাা। চারজন চাকরও গেছে"

"খেয়েচিস"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই"

"ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে তো কিছু। তখন আমি হালুয়াটা খাই নি, ওঘরে কোণে ঢাকা দেওয়া আছে, সেইটে খেয়ে নে—"

গঙ্গা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। হালুয়ার খোঁজে গেল না, পুনরায় স্থিস্ন্দরের পদসেবা করিতে লাগিল।

গঙ্গার সৃথিত ইহাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। গঙ্গা বিহারী বৈশ্য।
গঙ্গার বাবা হরিচাঁদ বহুকাল পূর্বে সূর্যস্থলরের চাকর ছিল। গঙ্গা
যখন দশ বছরের বালক তখন সে-ও একবছরের শিশু কুমারের
বাহন ছিল। সেজগু অনেকে তাহাকে ঠাটা করিয়া 'ময়ুর' বলিত।
গঙ্গা এখন ব্যবসায় করে, অর্থাভাব নাই, তাহার ছেলে আই. এ.
পাস করিয়াছে কিন্তু এখনও সে নিজেকে এ বাড়ির চাকর বলিয়াই
পরিচয় দেয়। এখন সে কুমারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু; দক্ষিণ হস্তু
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পিছু পিছু কুমার আবার আসিয়া বাবার ঘরে ঢুকিল। "খেলি না ?"

"বললাম তো খাবার ইচ্ছে নেই"

তাহলে পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে একট্ শুয়ে পড়। মধুকে না হয় পা টিপতে বসিয়ে দে"

"দেখি'

গল। উঠিল না। কুমার ছাহার দিকে জক্তি কার্মন থানিকজন ছাইয়া রহিল, ভাহার পর পালের যরে চলিয়া গেল। কোপে টেবিলের ধারে একটা ক্যাম্পচেয়ার ছিল ভাহারই উপর বসিয়া পড়িল সে। টেবিলের উপর যে বাভিটা কমানো ছিল ভাহা বাড়াইয়া দিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"বাংলা ১২৭২ সালে পয়লা বৈশাথ মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আমার মাতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন সূর্যস্থলর। মাতামহীর সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল, মাতামহ ছিলেন টোলের স্থায়রত্ব। মাতামহীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়াছিলেন তখন ভাঁহার বয়স ছিল দশবংসর মাত্র। মাতামহীর ছিল চার। বিবাহ করা সত্তেও তাঁহাদের পড়াশোনা বিল্লিত হয় নাই। এখন এসৰ গল্পের মতো শোনায় কিন্তু তথন ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। আমার মাতামহ আমার মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন বারাহী এবং মামার নাম শক্তিনারায়ণ। আমার মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। বারাহী নামের অর্থ কি তাহা আমি অনেকদিন জানিতাম না। পুরে জানিয়াছি ইহা তুর্গার নাম। পঞ্চসাগরে যে পীঠস্থান আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারাহী। আমার পিতার নাম কেদারনাথ। আমার পিডার বিবাহ সম্বন্ধে একটি কৌতৃকজনক গল্প মাতামহীর মুখে শুনিয়া-ছিলাম। গ্রামের জমিদার ভাঁহার পৌত্রের অরপ্রাশন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের আহ্বান করেন। সেই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার পিতাও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত একজন সেতারীর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অস্থত্ত হইয়া পড়াতে নিজে আসিতে পারেন নাই,

ভাঁহার প্রিয় শিশ্তকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতাই সেই শিশু। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বছর। দীর্ঘকাস্তি গৌরবর্ণ ছিল তাঁহার। সতাই রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। জনতার মধ্যেও ভাঁহার চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বাজনা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটির পরিচয় জানিবার জন্ম উৎস্থক হইল অনেকে। কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। খবরটা মাতামহীর কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। মাতামহী যখন শুনিলেন যে তিনি রাটীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশের, তখন তাঁহার মনে হইল যে সমস্থায় তিনি পীডিত হইতেছেন মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার সমাধান বুঝি করিয়া দিলেন। কন্সা বারাহীর বিবাহের জন্ম তিনি টিন্তিত হইয়া পডিয়াছিলেন, মনোমত সংপাত্র কোথাও মিলিতেছিল না, সুন্দর, সুগায়ক, পণ্ডিতব'শের কেদার-নাথকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাই করিবার জন্ম তিনি মনে মনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অরক্ষ্যীয়া কন্তা লইয়া তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন, মায়ের বয়স বারো পার হইয়া গিয়াছিল। 🗟 কে আগাইয়া গিয়া সম্বন্ধ করিবে ? কিছুকাল পূর্বে আমার মাতামহ মারা গিয়াছিলেন, আমার মামার বয়স তখন আট বংসর মাত্র। আট বংসরের বালকই শেষে অভিভাবকের কাজ করিল। সেই গিয়া তরুণ সেতারী কেদারনাথকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিল। ' দিদিমা নানারকম রাল্লা করিয়াছিলেন, কিশোরী কন্সা বারাহী সেগুলি পরিবেশন করিল। কথায় কথায় দিদিমা জানিতে পারিলেন যে বাবারও কোনও অভিভাবক নাই। তিনি ৰাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন! অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে আর কাহারও অন্তমতি বা মতামত লইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। ,আহারাদির পর দিদিমা সসঙ্কোচে তাঁহারই নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি করিলেন।

বাবা না কি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার তো একটি বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই"

मिमिश **आकाम इटे**एंड পড़िलान।

"বিয়ে হ'য়ে গেছে! কোথায় ?"

"আমার সেতারের সঙ্গে"

मकल शिम्या डिठिलन।

বাবা বলিলেন, "হাসির কথা হ'তে পারে, কিন্তু মিছে কথা নয়। সেতার নিয়েই দিনরাত থাকি। অন্তদিকে মন দিতে পারি না। রোজকার তো কিচ্ছু নেই।"

দিদিমা ইহাতে দমিলেন না। বলিলেন, "সেজস্ম ভোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। টাকার ভাবনা আমরা ভাবব। আমার কন্যাদায়টি তুমি উদ্ধার করে' দাও"

"কিন্তু পরিবার পালন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই" "পরিবার তোমাকে পালন করতে হবে না, সে ভার আমি

নিচ্ছি"

বাবা গস্তীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঘঁরজামাই হ'রে থাকাও আমার পোষাবে না। আমি গানের আসরে আসরে ভ্রে বড়াই। আজ কানী, কাল মুঙ্গের, পরগু লখনউ—"

"বেশ তো তাতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার যখন যেখানে খুশী যেও"

"ছেলেমেয়ে হলে আপনারাই তাদের ভার নেবেন ?'' "নেব''

বাবা ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া পুনরায় প্রাণ্গ করিলেন, "আমার মতো ভব-ঘুরেকে আপনি জামাই করতে চাইছেন কেন''

"তুমি বড় বংশের ছেলে বলে'। অধ্যাপকের বংশধর তুমি। এ রকম বংশ আর কোথায় পাব। আমার কঞাদায়, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। মনে হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই ভোমার মঞ্জে সংপাত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে দায় থেকে উদ্ধার কর তুমি বাবা—"

"আমি সংসারের কোন ভার নিতে পারব না, এ 🐃 ী আপনার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই ?"

"কিছুমাত্ৰ না"

"বেশ, তাহলে আয়োজন ককন।"

কিছুদিন পরেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই কিন্তু বাবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বছরখানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, সপ্তাহখানেক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে তিনি আসিতেন, আবার উধাও হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, কারণ এই সর্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

আমার মাতৃল প্রামের পাঠশালাতেই বাংলা পড়াশোনা করিয়াছিলেন। তখন প্রামে ইংরেজি পড়াশোনার তত স্থবিধা ছিল না।
কেই ইংরেজি পড়িতে চাহিলে তাহাকে কলিকাতা যাইতে ইইত।
মামার অর্থাভাব, কলিকাতায় যাইবার সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার
পূর্বপূর্কষেরা ভ্রুককালে খুব বর্ধিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী
কোথাও অচলা ইইয়া থাকেন না। ইংরেজি শাসন বিস্তারের সঙ্গে
সঙ্গে প্রামের সকলেই প্রায় দরিত্র ইইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারে
লোকসংখ্যাও ক্রমণ বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিষয়সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত
ইইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া ইংরেজি শিথিয়া চাকরি বা।
ইংরেজের অধীনে ব্যবসা করাই তখন অর্থোপার্জনের উপায় ছিল।
গ্রামে যাহাদেরই সঙ্গতি ছিল তাহারাই কলিকাতার সহিত নিজেকে
কোন না কোন ভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। মামার সে সঙ্গতি
ছিল না। আর একটা বাধাও ছিল, সেটা আর্থিক নয়, মানসিক।

মাতামহীর ভয় ছিল ছেলে কলিকাতায় গেলে হয় খুষ্টান, না হয় ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে। গ্রামের মধ্যেই উদাহরণও ছিল। পাড়ার একটি ছেলে কলিকাতায় গিয়া খৃষ্টান হইয়া এক নীচজাতীয়া খুষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনে। গ্রামের লোকেরা ভাহাকে ককরের মতো তাড়াইয়া দিয়াছিল। স্বতরাং মামার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। তিনি বাংলা লেখাপড়া গ্রামে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিকটবর্তী হিজ্পী গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারের অধীনে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিতে লাগিলেন। ঞ্জীনাথ ডাক্তার দিদিমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করেন, ইচ্ছা করিলে শহরে খুব বড় চাকরি করিতে পারিতেন, কিন্ধ তিনি গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। গ্রামেই প্রাাকটিস করিতেন। তাঁহার মধ্যে তংকালস্থলত সাহেবিয়ানাও কিছু ছিল না, গলাবন্ধ কোট এবং ধৃতি, এই ছিল তাঁহার পোষাক। সাহেবিয়ানার মধ্যে ছিল দাডিটি, সূচ্যগ্র ফ্রেঞ্ফরাট দাভি। তাঁহার খুব পশার ছিল। দশটা বারোটা গ্রাম জড়িয়া তিনি প্রাাকটিস করিতেন। যান **ছিল পাল্**কি এবং ঘোড়া। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাম। ভাঁহারই অধীনে · কম্পাউণ্ডরি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাংলা পুস্তকের সহায়তায় ভাকারি বিছাটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি প্রায় বছর দশেক তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন। এই দশবংসরে তিনি ডাক্রারি বিছাটা যে ভালোভাবেই আয়ত ব্রিডে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পরবর্তী জীবন। তাঁহার ভারাক্রান্ত নিমজ্জমান সংসার-তরণীটিকে তিনি টানিয়া ভূলিতে পারিয়াছিলেন এই ডাক্তারির প্রভাবেই। ওধু যে টানিয়া তুলিয়া-ছিলেন তাহা নয়, কিছুদিনের জন্ম তাহাকে ময়ৢরপংখীর মর্যাদাe দিয়াছিলেন। দোল, ছর্গোৎসব, শিব-প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ত্রাহ্মণ-অতিথিসেবা, কিছুই তিনি বাদ জেন নাই। ভাগ্যাৰেষণের **জ**ৰ

কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার িক্ষট হইতে পয়সা লইবেন ? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাভী যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাস্তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুস্করায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুস্করায় গেলেন। বাড়িতে রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যথন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়ান্ত ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার প্রর ছুটি পাইলে বা কোনও পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, ছুই চারিদিনের জন্ম গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্ম পারি-বারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তথনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি ( অর্থাৎ আমার মা ), তুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। সংসারের ভরণপোষণের জন্ম তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে সচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুসক্ষায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের পথন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভাস্থ পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অন্ত্রনারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সন্তবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা

লেখাপভা শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তথন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যাদের নবময়ে নবা বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বংসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজকার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন ৷ দিদিমা ঘাঁহাকে প্রভন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্তা ছিলেন না তাঁহার বংশ-মর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভব্দগৃহস্থ ঘরের ক্সা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন স্থলক্ষণের জন্ম। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্সা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্সার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নথ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাতের গড়ন, অঙ্গসোষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সম্ভষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগাবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একার টাকা বরপণ দেওরা হইয়াছিল। ঘর করিতে আদিবার সময় বধু একটি ছগ্ধবতী কুঞা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার স্ব ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপ্ৰ ভাঁহাকে তাঁহার বন্তর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া मामा नाकि वह वह वह क़रेकारलाटक गाँथिए नमर्थ रहेगाहिलन।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিশ্বদ্বাণী নিক্ষল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলন্দ্মী স্প্রসন্ধ হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেন্দ্মীদিন থাকতে পারেন নাই। বে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন্ধ সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে

পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি ব্যবসায়ের পক্ষে গুসকরা সাহেবগঞ্জ প্রশস্ততর ক্ষেত্র। সেধানে অনেক ধনী মাড়োয়ারী আছে, অনেক বাঙালীর বাস, শহরটিও গঙ্গার তীরে, গঙ্গার, ছই পারে বহু বর্ষিষ্ণু গ্রাম। ডাক্তার হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। মামার গুস্করায় প্রাাকটিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে সহসা তিনি আসিতে রাজী হন নাই। কিছুদিন পরে যোগাযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। নামজাদা সিনেমার ছবি এখন বেমন যুবক্যুবতীদের লোলুপ করিয়া তোলে, তখন নামজাদা যাতার দল তেমনি সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিত। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলের তখন থুব নাম-ডাক ছিল। এই সব দল সাধারণত পূজা-পার্বণ বা বিবাহ উপলক্ষে কোনও বড়লোকের আহ্বানে আসিয়া একাদিক্রমে তিনচার রাত্রি পালা-গান গাহিতেন। দশবিশ ক্রোশ দূর হইতে লোকে দল বাঁধিয়া যাত্রা ঙনিতে আসিত। আমার মামার যাতা শোনার খুব শথ ছিল। তিনি যখন শুনিংলন, সাহেবগঞ্জে মতি রায়ের দল আসিয়াছে তিনি একদিন যাত্রা শুনিবার জন্মই শুসকরা হইতে সাহেবগঞ্জে চলিয়া আসিলেন। হাতে কঠিন রোগী ছিল, একরাত্রির বেশী সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা তাঁহাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল, গুস্করায় ফিরিয়া গিয়া তাই তিনি স্থির করিলেন— গুস্করাতেই মতি রায়ের দলকে আনাইতে হইবে। ডাক্তার হিসাবে ক্য়েকজন ধনী মহাজ্ঞনের উপর তাঁহার কিঞ্চিং প্রতিপত্তি হইয়াছিল, অর্থ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না! তিনদিন পরেই তিনি যাত্রার বায়না করিবার জন্ম পুনরায় সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহারই এক দাদা মধু ঘটক তখন সাহেবগঙ্গে গোলাদারি করিতেন। মুনের গোলা ছিল তাঁহার। ইহা ছাড়া ধান, চাল, পাট প্রভৃতিরও কারবার করিতেন।

অনেক ব্যাপারী তাঁহার কাছে আসিত। ব্যাপারী এবং অতিথিদের জন্ম তাঁহার আলাদা একটি বাসাই ছিল। যাত্রার বায়না করিতে আসিয়া মামা মধু ঘটকের এই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরিচয় পাইয়া মধু ঘটকও তাঁহাকে সমাদরে অভার্থনা করিলেন। সেদিন দৈবাৎ আর একটি ঘটনাও ঘটিল। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পেটের ব্যথায় অত্যন্ত অস্তুত্ত হইয়া পডিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। সাহেবগঞ্জে তখন স্থর্ম বস্থ নামে এক সাব-অ্যাসিটাণ্ট সার্জনের বেশ পসার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘটক মহাশয়ের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি আসিয়া উক্ত ব্যাপাবীটির চিকিৎসার ভার লইলেন। ব্যোগের কিন্ধ উপশ্য হইল না। ব্যথা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমার মামা তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি অমুমতি দেন, আমি এঁকে একটা ওষুধ দিতে পারি, আমার বিশ্বাস সে ওষুধে ওঁর ব্যথা কমে যাবে"। ঘটক মহাশয়ের সম্মতি পাইয়া মামা ঔষধটি দিলেন, অস্কুত ফলও ফলিল। ব্যাপারীটি অল্প সময়ের মধ্যে স্বস্থ হইয়া উঠিলেন। সাহেবগঞ্জ ছোট শহর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মামার নাম রটিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—স্বর্যবাবুর মতো ডাক্তার যে রোগকে কায়দা করিতে পারেন নাই এই ছোকরা-ডাব্রুার একদাগ ঔষধেই তাহা সারাইয়া দিয়াছে। সকলেই ধন্ম ধন্ম করিতে লাগিল। একদিনেই মামার অনেক রোগী জুটিয়া পেল। যাত্রার বায়না শেষ করিয়া মামা যখন গুসকরায় ফিরিতে উভত হইয়াছেন তখন ঘটক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "এ স্থযোগ তুমি ছেড় না। গুস্করার চেয়ে সাহেবগঞ্জ অনেক বড় জায়গা। এইখানে এসেই তুমি বসে' পড়। আমি তোমাকে থাকবার জায়গা দেব, যতদিন না তোমার ভালো প্রাাকটিস জমে আমায় বাসাতেই তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে। গুস্করা থেকে তুমি এখানেই চলে' এস"।

किंक जोक्क । वेडे भवां अर्थ पियाहित्सन, छाहात मामा । पित्सन।

ভাছাড়া মামা অচক্ষেই দেখিলেন যে একদিনের মধ্যেই সাহেবগঞ্জে ভাঁহার যেরপু নাম-ডাক হইয়া গেল তাহা অভাবনীয়। তাঁহার মনে হুইল বিধাতার কোনও প্রচ্ছের ইঙ্গিত হয়তো ইহার মধ্যে আছে। এখানে প্র্যাকটিস জনিয়া গেলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। সাহেবগঞ্জ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আর একটি কাজ করিলেন, ভাক্তার সুরথ বসুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, তাঁহার মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তাহা হইলেই তিনি সাহেবগঞ্জে আসিবেন, নতুবা নয়। তাঁহার মতো কৃতবিঘ্য চিকিৎসকের বিরোধিতা করিবার সাহস তাঁহার নাই। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীটি ঘটনাচক্রে দৈবাৎ সারিয়া গিয়াছে, হয়তো স্থরখবাবুর ঔষধই একটু দেরিতে কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিজে তিনি কোনও কৃতিত্ব বা চিকিংসা-নৈপুণ্য দাবী করেন না। ডাক্তার স্থর্থ বস্থু উদার্হদের ব্যক্তি ছিলেন। মামার কথা গুনিয়া তিনি অত্যস্ত সম্ভষ্ট হইলেন। বলিলেন, আপনি এখানেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি একা সব েরোগী সামলাইতে পারি না। মফঃশ্বলের অনেক রোগীকে ফিরাইন্স দিতে হয়, আপনি যদি এখানে আসেন ভালই হয়, আমারই অনেক রোগী আপনি পাইবেন—"

কুমার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল।

দারপ্রান্তে পদশন্দ পাইরা সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে ভূত্য শাস্তা দাঁড়াইয়া আছে। শাস্তা চাকরটি ঈষৎ স্থূলকায়, মূখটা থ্যাবড়া গোছের। ভাসা-ভাসা চক্ষু ছুইটি ভাবলেশহীন, মনে হয়° জীবস্ত নয়, যেন মুখোশের চোখ।

"কি রে—"

খাতা বন্ধ করিয়া কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শাস্তা আর একটু আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আলুকা খেত'পর সিহাই আইলোছে।" অ্থাৎ আলুর ক্ষেতে শক্তাক আদিয়ালে কুমার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মরের কোণে বন্ধুক ছিল, তাহাতে টোটা পুরিয়া সন্তর্গণে লে পশ্চিম নিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তাও তাহার লিছু পিছু গেল, মাইবার পূর্বে টেবিল হইতে টর্চটি ভূলিয়া লইল। একটু পরেই টর্চের প্রয়োজন হইবে তাহা লে জানিত।

মিনিট দশেক পরেই ত্ম ত্ম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সুর্যায়ার আছেরের মতো পড়িয়াছিলেন। বন্দুকের শব্দে তাঁহার আছেরতার কাটিল না, তিনি কেবল মৃত্কঠে বলিলেন, "রায় মশায়, আপনার সিপাহীই বন্দুক চালাছে না কি"—বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। গঙ্গা কিছু না বলিয়া একটু মৃত্ হাসিল।

উর্মিলা হেঁট হইয়া প্রান্ধ করিল, "বাবা, কিছু বলছেন ?" সূর্যসূলর কোন উত্তর দিলেন না।

কুমারের লক্ষ্য অব্যর্থ। বেশ বড় একটা শক্ষাক খায়েল হইয়াছিল। ওজনে প্রায় দশ বারো সের হইবে। শাস্তা মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, সে জানিত ইহার অর্ধেকটা অস্তত তাহারা পাইবে। কিন্তু তাহার চোখে মুখে সে আনন্দ প্রতিফলিত হইতেছিল না। সে বিক্লারিত নেত্রে কুমারের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমার বলিল, "এটাকে পরিষ্কার করে' তৈরি করে কেল। ঠাকুরকে বল থানিকটা রেঁধে রাথুক। দাদারা যদি এসে পড়ে খেতে পারবে। এখুনি চড়িয়ে দিতে বল। বাইরের উন্ধনটায় আঁচ দিয়ে দে—"

উত্তেজিত হইয়াছিল ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচ্কি, কুমারের দেশী কুকুর হুইটা। কুমারের তুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘনঘন ল্যান্ত্র নাড়িতেছিল। মাঝে মাঝে মুখ নীচু এবং কান খাড়া করিয়া ছুঁচকি মৃত রক্তাক্ত শঙ্কারুটার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বিশ্বেষ তরসা পাইছেছিল না, একটু আগাইয়াই আবার পিছাইয়া

আসিতেছিল। ওই কণ্টকিত বীভংস জানোয়ারটার খুব কাছে যাওয়া নিরাপদ কি না তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ল্যাংল্যাং আগাইবার চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছিল। ছই একবার ভেক্ ভেক্ শব্দ করিয়া সে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, ছুঁচ,কি কুঁই কুঁই করিতে লাগিল।

আদেশ পাইয়াও শাস্তা নড়ে নাই। কতটা মাংস রাদ্ধা করিবার জন্ম আলাদা করিয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজের দায়িছে তাহা ঠিক করা সে সমীচীনও মনে করিতেছিল না। কুমার তাহার মুখের দিকে এক নজর চাহিয়াই সমস্যাটা ব্ঝিতে পারিল।

বলিল, "সের তিনেক রান্না করতে বল। বাকীটা ভোরা ভাগ করে' নিয়ে নে"—শান্তা ইহাই প্রত্যাশ। করিয়াছিল। মৃত শব্জারুটাকে সে টানিতে টানিতে লইয়া গেল ৷ ল্যাংল্যাং এবং ছু<sup>\*</sup>চকিও অন্তুসরণ করিল। হঠাৎ একযোগে কতকগুলা শৃগাল ভাকিয়া উঠিল শৃগালের ডাক থামিতে না থামিতে পাখীদের সন্মিলিত কাক<sup>ে</sup> শোনা গেল। কুমার টর্চ ফেলিয়া নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, কঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজিয়াছে। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিল, মনে হইল দূর প্রাস্তরে কে যেন বিলাপ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণশশী 'বকুল গাছের মাথার উপর দেখা দিল। কুমার স্তন হইয়া দ্'ড়াইয়া রহিল কয়েক মৃহূর্ত। বাবার এই অসুধই ৰে শেষ অসুথ তাহা সে ব্ঝিতে পারিয়াছিল; সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাবার বয়স বিরাশী পার হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন হইতে তিনি অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছেন, এখন यि । তাঁহার মৃত্যু হয় নালিশ করিবার কিছু নাই, বরং তাঁহাই কাম্য। কিন্তু তবু সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। মনে হইল দাদারা আসিয়া পুড়িলে সে যেন নিশ্চিত হয়। যদিও

দে ভানে দাদার। এখানে আদিয়া বেশী কিছুই করিতে পাঁজিকে নাট বিদেশে মিজ নিজ কর্মছলে তাঁহারা সক্ষম ব্যক্তি, এখানে বত কর্মাট কুমারকেই পোহাইতে হইবে, তবু তাহার মনে হইতেভিল দাদার। আসিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে, অনেকটা বল পাইবে, দায়িবের বোঝা কমিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ অন্তমনন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

উর্মিল। বাবার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। উৎকাষ্টিভ হইয়া প্রশ্ন করিল, "বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন, কিছু মারলে না কি"

"একটা শলাক---"

<sup>এ</sup>এখন না মারলেই পারতে! বাবার অস্থ**—"** "কিন্তু আলুর ক্ষেত যে শেষ করে' দিলে"

"N -- "

স্থাস্থলরের ডাকে উর্মিলা তাড়াতাড়ি আবার **উছির মান্য**ি পার্ধে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল স্থাস্থলর চোখ বুজিয়া যেমন শুইয়াছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন। "বালা, কিছু বলছেন !"

মাথার শিয়রে বসিয়া খুব আন্তে থান্তে প্রশ্নটি করিল।
সূর্যস্থান্দর কোনও উত্তর দিলেন না। উর্মিলা তখন গঙ্গার দিকে
চাহিল অর্থাং এ অবস্থায় কি করা যায়, আবার ডাকিবে কি ! গঙ্গা হাত নাড়িয়া কথা কহিতে বারণ করিল। উর্মিলা তখন ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল তাহার আর কিছু করিবার ছিল না।
খুণ্ডরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের বিবাহের কথাটা সহসা আবার মনে পড়িয়া গেল। তাহার বাবা যখন কল্যাদারগ্রস্ত হইয়া পাগলের মতো বছলোকের ছারে ছারে ছুটিয়া বেড়াইডেছিলেন তখন কেইই তাঁহাকে তেমন আশ্বাস দেন নাই যেমন ইনি দিয়াছিলেন। কেই চাহিয়াছিলেন রূপ, কেই পণ, কেই ডিগ্রি, কেই সব। ইনিই কেবল বলিরাছিলেন "আমার ছেলের যদি মেয়ে শহন্দ

হয় আর কিছুরই জন্ম আটকাবে না"। সত্যই আটকায় নাই, নির্বিদ্ধে তাহার বিবাহ হইরা গিয়াছিল। স্থপুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন আবার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অন্ধকারকে বাবায় করিয়া ঝিল্লী-ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটার বেগও যেন বাড়িতেছিল ক্রমশ। গঙ্গার মনে হইতেছিল প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করিতেছে। স্<del>র্য</del>-স্থুন্দরের পদপ্রান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গা নিস্তন হইয়া বিসিয়াছিল। তাহার মনে কত কথাই জাগিতেছিল। এই লোকের কি প্রতাপই না ছিল এককালে। বড় বড় ছর্ধর্ষ জমিদারেরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। জজ ম্যাজিস্টেট সিভিল-সার্জনরা খাতির করিত। এ অঞ্লের আবাল-বৃত্ত-বনিতা সকলের শ্রন্থা অর্জন করিয়া কি মহিমাময় জীবনই না উনি যাপন করিয় ছেন। কিন্তু সেই লোকই এখন অসহায় অসমর্থ, দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত নড়াইবার শক্তি নাই। হঠাং গঙ্গার মনে পড়িয়া গেল কৃষ্ঠসুন্দরের হাতে সে কত মারই না খাইয়াছে। কথাটা মনে হওয়াতে তাহার ভারী আনন্দ হইল, মনে হুইল এটা যেন তাহার জীবনের পরমলাভ। সহসা অপ্রাসক্ষিকভাবে স্থার একটা কথা মনে হওয়াতে সে উঠিয়া পড়িল এবং উর্মিলার ্ কাছে অ।সিয়। মৃত্সরে প্রশ্ন করিল—"কুমার এত রাত্রে মাংস র্বাধতে বলছে। পেঁয়াজ আছে তো ? কাল হাটে পাওয়া যায় নি"

"না পেয়াজ নেই"

"দেখি যদি পাই কোথাও"

পঙ্গা নিঃশব্দে উঠিয়া কুমারের ঘরে প্রবেশ করিল।

্ৰ "তোর বাইকটা নিয়ে আমি বেরুচ্ছি একবার"

"কোপায়"

ে "পেঁরাজ নেই, মাংস রান্ন। হবে কি করে', তুমি তে। ছকুম बिदारे बालाम्"

"বিনা পি য়াজেই হোক। একটু বেশী করে রম্ব আর আন: দিতে বল।"

"দেখি যদি পাই কোথাও"
"এতরাত্রে কোথা পাবি"
"জহিরুদ্দিনের বাড়িতে পাব"
"দেখ তাহলে"
গঙ্গা বারান্দা হইতে বাইকটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।
কুমার পুনরায় জীবন-চরিতে মন দিল।

"আমার মামা অবশেবে সাহেবগঞ্জে আসিয়াই বসবাস করিতে প্রথমে আসিয়া কয়েকদিনের জন্ম তিনি মধু ঘটকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে বাজারের কাছে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই উঠিয়া গেলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তথন তাঁহার আভি স্তপ্রসন্ন হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাাক্টিন ক্রমিরা টাইক কিছদিনের মধ্যেই তিনি সাহেবগঞ্জে একটি বাজিও কিনিছে সকল হুইলেন। নিজের গ্রাম হুইতে এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারবর্গকেও আনিতে হইল, কারণ ভাঁহার মা ( আমার দিদিমা ) ক্রমল ক্র শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। গুনিয়াছি আমার বাবাই না कि ইছার কারণ 😼 বাবা কিছুতেই সংসার-বন্ধনে ধরা দিভেছিলেন 💨 বিবাহের পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিতেছিলেন। সংসারের কোন দায়িহই গ্রহণ করেন নাই। সেতারটি দইয়া কোমায় যে পুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। সারে मार्य प्रदे अकथाना शव निषिर्णन-कथन्छ कानी, कथन्छ नर्को ক্রথনও বা দিল্লী হইতে। শহরের নাম ছাড়া আর কোনও ঠিকালা ভাহাতে থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকাও পাঠাইতেন क्षतिग्राष्ट्रि, किन्नु ठार। किंद्रिः। नित्क कथन । वाजित्वन ना । क् का विविधाद शाक समास्त्रिक क्षेत्रेसाहित। द्वजी क्लाक विश्व

মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দিবারাত্তি অঞ্চ বিস্কান করিতেন।

এইজন্মই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কীণ হইয়া আসিতেছিল। মামা

যখন তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি

খুবই কীণ। মামার পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মা, তাঁহার

দিদি (আমার মা) এবং তাঁহার সভ-বিবাহিতা পত্নী। আমার

মামীমার বয়স তখন বারো কিম্বা তেরো। মামীমার পিতামাতা
কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। তাই মামীমার শিশু ভ্রাতা

নকুলও মামার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসবাস করিবার মাস ছয়েক পরেই একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাবা হঠাৎ সাহেবগঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নাই. কিন্তু যোগাযোগ এমনই হইল যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। মামা ৰে সাহেবগঞ্জে আছেন এখবরও তিনি জানিতেন না। তিনি মূক্তের যাইতেছিলেন একজন ওস্তাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে আর একজন ওস্তাদ-সেতারী ধুর্জটি বাগচীর সহিত <mark>তাঁহার দেখা হই</mark>য়া গেল। পূর্ব পরিচয় ছিল, উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধাও করিতেন। বাগালী মহাশয় বাবাকে জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। বাগচী মহাশং দ্বর বাডি সামার বাডির কাছেই ছিল, সেখানেই তিনি বাবাকে লইয়া আসিলেন। বাবা যে শক্তিবাবু ডাক্তারের ভগ্নীপতি একথা তিনিও জানিতেন না। কিঁন্ত জানিতে বিলম্ব হইল না। ধুজটিবাবুর अञ्च खी मामात्रहे हिकि शारीन हिल्लन। এक हे भारतहे मामा তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন সব জানাজানি হইয়া গেল।… বাবা **সে**বার কিছুদিন সাহেবগঞ্জ থাকিয়া গৌলেন। আগ্রহাতিশয্যে এবং দিদিমার চোখের অবস্থা দেখিয়া খাকিয়া গেলেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু আমি বাবার সম্বন্ধে ৰভট্টকু জানি তাহা হইতে আমার মনে হয় বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাগচী মহালয়। শুনিয়াছি অধিকাংশ সমন্ম তিনি বাগচী মহালয়ের

वाष्ट्रिक कार्रावेदकत । यांभरी यशानस सार्व्याद्यक निवसित পালিটিভে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুত্র কক্ষা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। স্তরাং যে বেতন তিনি পাইতেন ভাষাতেই সেই শস্তা-গণ্ডার যুগে তাঁহার স্বচ্ছনে চলিয়া যাইত, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবার তেমন উৎসাহও তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসাহ ছিল সেতারে। সমস্ত মন পডিয়া থাকিত সেতারের দিকে। আমার মনে হয় এমন একজন স্তর-তপস্বীর সঙ্গলোভেই বারা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ধূর্জটিবাবুর সেতার-সাধনা একট অন্তত ধরনের ছিল। তিনি গৎ লইয়া বেশী মাতামাতি করিতেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেতার**টি কেবল** বাঁধিতেন। তাঁহার প্রিয় তবলচী স্থীচাঁদ পাশে বসিয়া তবলা টুংটাং করিত, বাগচী মহাশয় সেতারের তারগুলিতে মৃত্ মৃত্ আঘাত করিতে করিতে প্রয়োজন মতে৷ সেগুলি ঢিলা করিতেন বা ক্ষিয়া দিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। আমর। যখন স্কুলের ছুটির পর মাঠে খেলিতে যাইতাম তখন দেখিতাম তিনি সেতার লইয়া বসিয়াছেন 1 সন্ধ্যায় যখন ফিরিভাম তখনও দেখিতাম তিনি বসিয়া আছেন, নিবিষ্টচিত্তে স্থর মিলাইতেছেন। রাত্রি নটা পর্যস্ত তিনি তক্ষর হইয়া কেবল স্থুর মিলাইতেন। স্থুর মিলিয়া গেলেই তাঁহার মুখভাব প্ৰসন্ন হইয়া উঠিত, সেতাৰটি বাখিয়া তিনি পুলকিতচিতে, খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, তাহার পর সেটি খোলে পুরিয়া তুলিয়া রাখিতেন, যেন সেদিনের মতো তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া পেল। আমার বাগচী মহাশয়ের স্বৃতির সহিত একটা পবিত্র শুজতার অন্নুভূতি বিজ্ঞতিত হইয়া আছে। ভাঁহার গায়ের রং ধপ্রপে ফরনা ছিল, মাধার চুলও ছিল শাদা, কলে শুভ উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইত। থান পরিছেন, পায়ের চটি জোড়াও ছিল শাদা কটকী চটি। আছার. ন আক্ষাত্রাক্রাক্র ভাতে বিভ বিভ তবকারী এবং

শেতপাধরের বাটিতে একবাটি ছ্ধ। বাগ্ চী গৃহিণী সুরসিকা ছিলেন, বলিতেন "মহাদেব কি না, তাই সব শাদা। বাড়ির সামনে একটা শাদা যাঁড়ও এসে বসতে আরম্ভ করেছে।" আমার বিশ্বাস এই বাগচী মহাশয়ের জন্মই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে ছিলেন মামার বাড়িতে তিনি কেবল আহার ও শয়ন করিতেন, বাকি সময়টা তাঁহার বাগচা মহাশয়ের বাড়িতেই কাটিত। শুনিয়াছি— मिनिमा यथन भारसत छ्लारभात छन्छ विलाभ कतिराजन वावा हुन्थ করিয়া বসিয়া গুনিতেন, কোন জবাব দিতেম না। কেবল মৃত্ হাসিয়া উত্তর দিয়ছিলেন—'আমি তো আগেই বলেছিলাম'। এই সময় বাবার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সক লর নিকট প্রকাশ হইয়া সকলকে আতদ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবা যে একজন তান্ত্ৰিক শাক্ত ছিলেন—একথা পূৰ্বে কেই জানিত না। প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিকট একটি কালীর পট আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর প্রত্যহ তিনি সেটির পৃজ্ঞা করেন, প্রজার সময় 'কারণ' পানও করেন। সাহেবগঞ্জে একটি কালিবাড়ি ছিল। জ্বমাবস্থা-রাত্রে কালিবাড়িতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন তাঁহার মৃতি দেখিয়া সকলে ভীত হইরা পাড়ত। গলায় জবাফ্লের মালা, কপ্সপের মাঝখানে সিঁছরের টিপ, পরিধানে রক্তাম্বর, চোখ ছটি টকটকে লাল। বাবার এই উগ্র শাক্ত-আচরণ কিন্তু বাগচী মহাশয়কে একটুও বিচলিত করে নাই। বরং বাবার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও আছে। উত্তরোত্তর বর্ধিতই ইইতেছিল। তিনি যতক্ষণ স্থর মিলাইতেন ৰাবা তাঁহার কাছে ততক্ষণ নীরবে চোখ বৃজিয়া বসিয়া থাকিতেন, মনে হইত বৃঝি ধ্যান করিতেছেন। বাগচী মহাশয়ের সুর মেলানো শেষ ইইয়া গেলে বাহির হইত বাবার সেতার। বাবা তখন জ্মালাপ শুরু করিতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিত। ভক্ষটী স্থীচাঁদের নয় বংসরের মেয়েটি ভাহার বাবাকে ভাকিবার

\*\*

অন্ত প্রত্যন্ত একটি ছারিকেন লগ্ঠন লইয়া আসিত এবং লঠনটি একধারে কমাইয়া রাখিয়া তয়য়চিত্তে বাবার আলাস তনিত। সখীচাঁদ পাঠকের কল্পা মূনিয়াকে আমি পরে দেখিয়াছি, ভাজার হইয়া তাহার নাতি-নাতিনীর চিকিৎসাও করিয়াছি। সেই আমাকে বাবার সেতার বাজানোর গল্প করিত। বলিত, বাবা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিলে এমন একটা গল্ভীর অভ্ত পরিবেশ গভিয়া উঠিত যে তাহার জোরে নিখাস পর্যন্ত ফেলিবার সাহস হইত না। মনে হইত সামাল্প শব্দ করিলেই বৃঝি সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যে স্থরের প্রাসাদ গভিয়া উঠিয়াছে তাহা বৃঝি চ্রমার হইয়া ভাঙিয়া পজিবে। তাই যতক্ষণ বাবার আলাপ চলিত সে চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া থাকিত। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় ঘুমাইয়া পজিত, ঘুমের মধ্যেও কিছ্ তাহার সমস্ত সত্তা আছের হইয়া থাকিত সেতারের আছের হয়া থাকিত বেলরের আছের হয়া থাকিত সেতারের আছের ছয়া সিত্র করিতেহে, তাহাদের পায়ের য়পুর, গায়ে নীল রঙের ওড়না।

আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন থাবা ছিলেন না। তিনি
সাহেবগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া আবার শহসা একদিন নিরুদেশ হইরা
গিয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান
নাই, এমন কি আমার মাকেও না। দোল উপুলক্ষে মামা
সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন। আমার মা তথন আসর-প্রস্বা।
স্কুতরাং মামা পরিবারবর্গকে দেশের বাড়িতে রাখিয়া একাই
সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। আমার জন্ম সামার দেশের
বাড়িতেই হইয়াছিল।

শুনিয়াছি আমার মা চুইদিন প্রস্ব-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। মায়ের একমাত্র আদ্রিণী কল্পা ছিলেন তিনি, পাড়ার সকলেও ভাঁছাকে পুব ভালবাদিত । ভাঁছার প্রস্ব কোনা তাই অনেকের কটের এবং চিস্তার কারণ হইরা উঠিয়াছিল। মামার জ্ঞাতিজ্ঞাতা ক্ষেত্রনাথ ( থেডু-মামা ) খুব বেশী অস্থ্রির ইইরা
পড়িয়াছিলেন। তিনি পালকি পাঠাইয়া হিজলা গ্রামের শ্রীনাথ
ডাক্তারকে আনাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে
লাগিলেন, "এ কন্ত আর দেখা যায় না। আপনি যেমন করে
হোক ওকে খালাস করে' দিন। অস্তত ওবৃদবিষ্দ দিয়ে কন্ত্রী।
লাঘব করে' দিন। এর জন্মে যদি কিছু অর্থবায় করতে হয় তাতেও
আমি প্রস্তুত। হিমু গয়লা আমার বাছুর ছটো নেবার জন্মে
বুলোঝুলি করছে। পঁচিশ টাকা এখখুনি দিয়ে দেবে—"

প্রবীণ শ্রীনাথ ডাক্তার মৃত হাসিয়া থেতু মামাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন. "টাকা খরচ করলেই বাদি সব কণ্টের লাঘব হ'ত তাহলে বড়লোকেরা কেউ কট্ট পেত না। ছারের কোনও কারণ নেই, প্রথম পোয়াতি তাই একটু দেরি হচ্ছে, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"

আমি ভূমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনাথ ডাক্তার অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাল হরণ করিবার জন্ম প্রায় আধসের অম্বরি তামাক
পোড়াইয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর একটা আশ্চর্য শ্রোপাযে প্র
সেদিন ঘটিয়াছিল। যে কয়জন লোক আমার ভবিষ্তুৎ জীবন
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন
মামার বাড়ির উঠানে। উঠানের একধারে গোয়ালঘর ছিল, সেইখানেই আমার জন্ম হয়, আমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কেহই উঠান
ভাগি করেন নাই। আমার মামী এবং দিদিমা তো ছিলেনই, খেতু
মামাও ছিলেন। ভাছাড়া ছিলেন মামার এক জাঠতুতো দাদা
(বন্ধু মামা) এবং একজন দূর সম্পর্কের জ্ঞাভি উমেশ ঘোষাল।
আমার মায়ের সই ভবিও (ভবভারিণী দেবী) একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার জন্মের প্রায় বছর খানেক পূর্বে ভাঁহার প্রথম
নিস্কান সম্ভোষ জন্ময়হণ করিয়াছিল। এই সন্তোবের সহিত কিছুদিন

আমি গ্রামের পাঠশালায় একসকে পড়িয়াও ছিলাম। প্রের সম্পর্ক ঘনিষ্টতরও হইয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব।…"

বাবার গলার স্থর শুনিয়া কুমার খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হরিবোল, হরিবোল—"

উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কিছু বলছেন ?"

"না"

"ঘাডের কাছে লাগছে না তো"

"না। বেশ আছি। বিরু আসে নি এখনও"

"না। ট্রেন বোধহয় লেট আসছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরেনি এখনও"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সূর্যস্থলর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ কিবার"

"বধবার"

"আজ নবাবগঞ্জের হাট, না ?"

"511"

"হাটে কেউ গিয়েছিল ?"

"গিয়েছিল"

"মাছ পেয়েছে ?"

"পেয়েছে, পাকা কুই মাছ"

"ভালই হয়েছে। মাছ মাংস না হলে বিরুদ্ধ থাওয়া হয় না"

"মাংসও হচ্ছে। উনি শব্দাক মেরেছেন একটা"

"মেরেছে ? বেশ কুরেছে। আলুর ক্ষেতটা একেবারে ভছরছ করে' দিচ্ছিল' কুমার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বেশী কথা বোলো না বাবা, তুর্বল লাগবে'

মূছ হাসিয়া সূর্যস্থলর চোধ বৃজিলেন। কুমার চুপি চুপি উর্মিলাকে জিজ্ঞাস। করিল, ্রুগ কি বাড়ি গেছে ?''

"না। পশ্চিম বারান্দায় কি করছে যেন"

কুমার গিয়া দেখিল গঙ্গা ছে'ড়া বোরা মেরামত করিতেছে।

ক্মারকে দেখিয়া বলিল, "চাকরগুলা সব শজারু নিয়ে মেতেছে।
মধুকে বলেছিলাম বোরাগুলো মেরামত করে' রাখতে। কাল
লাইরামকে পঁচিশ বোরা মকাই পাঠাতে হবে। সে নগদ দাম দিয়ে
দেবে বলেছে। কথাটা এখন হঠাৎ মনে পড়ল আমার। গুলে দেখি
দারে বলৈটি ভালো বোরা আছে আমাদের। বাকীগুলো সব ছঁয়াদা।
সেঞ্জলো সেরে রাখছি তাই। বাবা উঠেছেন নাকি। গলা শুনলাম
মনে হ'ল—"

"দাদার কথা জিগ্যেস করছিলেন"

্ট্রেনটা খুব 'লেট' আজকে। বাইরে কে ডাকছে যেন—" গঙ্গা উঠিতে যাইতেছিল, কুমার বাধা দিল।

"তুই যা কচ্ছিস কর্, আমি দেখছি"

কুমার ৰাহিরে গিয়া দেখিল—মুন্দিপুরের রাধানাথ গোপ আসিয়াছেন।

"আমি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলাম যে ডাক্তার-রাব্র পক্ষাঘাত হয়েছে। তাই আর থাকতে পারলাম না, চলেই ° এলাম। কি ব্যাপার, কেমন আছেন, কি ব্যবস্থা হয়েছে"

🐺 সুমার তাঁহাকে সমস্ত থুলিয়া বলিল।

"এখন ঘুমুচ্ছেন ?"

· "žīl'

<sup>&</sup>quot;আজা, আমি কাল আবার আসব"

"এত রাত্রে আবার কিরে বাবেন ? ভার চেয়ে বাধেয়া বাওয়া সেরে এখানেই ওয়ে পড়ুন"

"আজ আমাকে ফিরতেই হবে। কাল ভোরেই আবার চলে" আসব। এ অঞ্চলের অনেকেই আসবে, আর মেটাও একটা সমস্থা হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল এসে তার জন্মেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। করেছ কিছু ?''

"না। ু কি করতে হবে বলুন তো''

"একট্ কালাও করে' বসবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা করতে হবে আর কি। লোক অনেক জুটবে তো। আমি কাল একে করব সে সব। এখন চলি''

কুমার আগাইরা গিয়া ভাঁহাকে ভাঁহার সাড়িতে ভুলিরা দিয়া আসিল। তিনি মহিষের গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। বারানার গোপ মৃন্দিপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রায় এক হাজার বিদা জমি আছে। বয়স প্রায় পঞ্চানের কাছাকাছি, নিষ্ঠানীৰ কংগ্রেসকর্মী এবং সূর্যস্থলরের একজন প্রগাঢ় ভক্ত । কুমার ফিরিবার সময় দেখিল গ্রামের আরও ছুই চারিজন লোক বৈঠকখানার বারান্দায় সূর্যস্তন্দরের খবর লইবার জন্ম বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। সকলেই উৎক্ষিত, ডাব্ডার-বাবুর খবর জানিবার অক্ত সকলেই ব্যগ্র। ইংাব্লাও অনেকদুর ইইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে এবং অনেককণ হইতে বসিয়া আছে৷ প্রীব মুসলমান চাষী কয়েকজন ৷ কুমার সহসা অনুভব করিল—পূর্যসূত্রীকর এ অঞ্জের সকলেরই পিতৃস্থানীয়, স্বতরাং যে কোন সময়ে এ বাড়িতে আসিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ বাড়ি কেবল ভাহাদেরই নয়, সকলের। এ বাড়িতে ভাহাদের অভার্থনার ক্রটি रहेल चन्नात्र रहेरव !

"তোমরা খেয়ে এসেছ ?" "না বাবু। বাড়ি গিয়ে খারু" 20

্রতিএইথানেই থেয়ে নাও। এত রাজে বাড়ি কিরে বারে? দরকার থাকে যেতে পার, আর তা না থাকলে এইথানেই স্তায় পড়।"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

কুমার ভিতরে গিয়া গঙ্গাকে বলিল, "সীতারামপুরের জনকয়েক চাষী বাবার খবর নিতে এসেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে' দাও"

গঙ্গা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কয়েক মৃহূর্ত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখন কত লোক খবর নিতে আসবে তার ঠিক আছে ? কত লোককে খাওয়াব আমরা।"

"এদের ব্যবস্থাটা তো কর এখন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।"

গঙ্গা উঠিয়া গেল ↓ মনে হইল চটিয়াছে। চটিলে গঙ্গা নীরব ইইয়া যায়।

স্র্যস্ক্রমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরু, ওরফে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যা কিউল প্ল্যাটফর্মে সন্ত্রীক বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথু ট্রেনের নয়, নিজের ছেলেমেয়েদেরও। তাঁহার ছই পুত্র, ছই ক্সা। বড ছেলে লক্ষ্ণে শহরে ডাক্ডারি করে, ছোট ছেলে অধ্যাপক, কাশীতে থাকে। বড মেয়ের বিবাহ হইয়াছে দারভাঙ্গায়, ছোট মেয়ের কলিকাতায়। ছোট জামাই পুলিসে বড় চাকরি করে। ইহাদের মধ্যে যে কেহ কিম্বা সকলেই যে কোনও টেনে আসিয়া পড়িতে পারে। বৃহম্পতি এবং বৃহম্পতির স্ত্রী পুরস্থনরী তাই উৎক্ষ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও ট্রেন আসিলেই প্রতি কামরায় উকি দিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিল কি না। বৃহস্পতি निष्क आत्रियाहिन पिल्ली श्रेटेख । किछेल श्रेट छाशास्त्र सुप লাইনের ট্রেন ধরিতে হইবে। কিন্তু সে ট্রেনটির এনজিন কোন একটা স্টেশনে নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ট্রেনটা কখন যে আসিবে 🔾 তাহার স্থিরত। নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে সাহেবগঞ্জে বসিয়া খাকিতে হইবে। কারণ সক্রিগলি ঘাটে যাইবার গাড়িটা সম্ভবত পাওয়া যাইবে না। ইহার জন্ম বিরু খুব যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। তিনি জানেন, যাহা ঘটিরার যথাসময়ে তাহা ঘটিবে। যদি ধীরে ধীরে ঘটে—তাহাকে জ্রুততর করিবার জন্ম চেষ্টা মাত্র করা যাইতে পারে, ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি অ্যান্থ পলজ্বির ছাত্র, মান্ব জাতির অতীত ইতিহাসের সন্ধানে অনেক কবর খুঁড়িয়াছেন, অনেক খনিত কবর পরিদর্শন করিয়াছেন। খুষ্ট পূর্ব বছ সহস্র বংসরের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মনে অন্তত একটা দার্শনিক প্রশান্তি

ৰাক। উচ্চত, এ জ্ঞান তাহার আছে। ট্রেনের একটু-জার্ম**ট** 'জেট' হৰৰ বা শিতাৰ অভবেৰ সংবাদ ভাই বাহাতে ভাহাতে শ্ব কৌ विक्रतिक केविता ना स्करण त्म विषय किनि लक्ष्य वाचित्रास्त्रन। क्करा अवस्य व्यवश्र छिनि छेमात्रीन इन नाई। ऐसे लाउँ सिविका किंदें इटेटारे डिनि करवक्ति छिनिश्चाम कतिया निद्यास्कृत । भन्नी পুরস্থলরীকেও প্রকৃত্র রাখিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দিলী হইতে আসিবার পথে একটু ঘুরিয়া লক্ষোয়ে নামিয়া গগনকে (বড় ছেলেকে) সঙ্গে করিয়া আনিবার চ্ছা তাঁহের মনে জ্বাগিরাছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা অবশেষে তিনি দমন করিয়াছিলেন। এই অস্থ্যই যে বাবার জীবনের শেষ অসুখ তাহাতে তাঁহার সন্দেহ িছিল না। তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহাকে বাবার কাছে স্**শ্রীরে** ষ্ট্ৰপস্থিত থাকিতেই হইবে, পথে কোন কারণেই বিলম্ব করা চলিবে না। তাই তিনি গগনের নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া বাহির বুরা পড়িয়াছেন। ছোট ছেলে দিগস্থকেও টেলিগ্রাম করিয়াছেন, ছুই জ্বামাই রমেশ এবং সোমন গকেও করিয়াছেন। তিনি জানেন কুমারও নি শ্চয়ই সকলকে খবর দিয়াছে। তবু 'অধিকন্ত ন দোষায়' এই নীতি জন্মারণ করিয়া তিনিও প্রায় সকলকেই একটা করিয়া টেলিগ্রায়ু-করিয়া দিয়াছেন! এমন কি তাঁহার ছই বোন উষ। এবং সদ্ধ্যাকে । কিরণের বর্তমান ঠিকান। জানা নাই বলিয়া তাইাকে খবর দিতে পারেন, নাই। উষার শ্বন্তরবাড়ি কলিকাভায়, সন্ধ্যার দেওখনে। রিক্ন আশা করিতেছিলেন সন্ধ্যা উষা নিশ্চয়ই এতক্ষণ শৌছিয়া গিয়াছেন। চিত্রাও—বিক্লর ছোট মেয়ে হয়তো পিসিদের দহিত আসিয়া গিয়াছে। ছুটি পাইলে ছোট জামাই রমেশও নিশ্চয় শাসিবে, কিন্তু তাহার ছুটি পাওয়াই মুশকিল।

পুরস্কালরীর সহিত এই সব আলোচনা করিয়া বিরু পুনরায় ক্টালন ফ্রান্টারের নিকট পিয়াছিলেন ট্রেনের খবরটা কাইবার জন্ধ। করিয়া আসিয়া বলিলেন, "ট্রেনের এখন অনেক দেরি। ক্রোন্ট

স্বাতী বিরুর বড় মেয়ে, সোমনাথ বড় জামাই।

মুকুল নামক ধে বালক ভূত্যটি ময়লা বাহির ক্রিয়া শুর্কি ভাজিবার উভোগ করিতেছিল একথা শুনিয়া সে পামিয়া গেল একং সপ্রায় দৃষ্টিতে পুরস্থলরীর দিকে চাহিল।

পুরস্থলরী বলিলেন, "ট্রেনট। দেখেই তাহলে মুয়ুদা ম্রাদিরের তুমি এখন বিস্কৃট দিয়েই চা ধাও তাহলে—"

বিরু বলিলেন, "বেশ। श्रिटशंও পায় নি তেমন —"
"চা খানে, না, কফি। চা-তো এই একটু আংগ্রেই খেলে—"
"বেশ কফিই কর"

বিকর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে সময়টা এখানে অনিবার্থভাবে থাকিতেই হইবে সে সময়টা কোনও কিছু করিয়া কাটাইয়া
দিতে পারিলেই হইল। মনটা যেন নিযুক্ত থাকে, পিতার অস্কুশের
সংবাদ কাঁক পাইয়া ভাঁহাকে যেন অশোভনভাবে চঞ্চল করিয়া লা
ভোলে। হঠাৎ তিনি একটা বড় তোরলের উপর বিয়া হাঁটু
নাচাইতে লাগিলেন। পায়ে নৃতন জুতা ছিল, কোঁচ-কোঁচ করিয়া
শল হইতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি উঠিয়া ট্রাডাইলেন।
জিনিসপত্রগুলা আর একবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন।
সর ঠিকই আছে। জিনিসপত্র অনেক। ছইটা বড় য়ায়, চারটি
ছোল্ড-অল্, গোটা ছয়েক স্ট-কেল, ছোট বিছানা গোটা চালেক,
স্থ-বাঁধা কলের স্ভি গোটা ছালেক, ম্থ-বোলা একটা, ছুইটা

বিরাটকায় টিফিন কেরিয়ার, একটা বড় হট কেস, মুখ-বাঁধা সন্দেশের হাঁডি গোটা ছুই, গোটা ছুই 'থারমস্', ছুই বড় বড় কেরাসিন কাঠের বাজে রন্ধনের সর্ঞ্জাম, তাছাড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন একটা। বিরু বাজারের খাবার খাইতে পারেন না, তাই যখনই বাহিরে যান সঙ্গে রন্ধনের সব ব্যবস্থা লইয়া যান, এমন কি বঁটি শিল-নোড়া পর্যস্ত। মুকুন্দ রন্ধন ব্যাপারে স্থদক। পুরস্থলরীর সহকারিণী পার্বতীও ভাল রাঁধিতে পারে। সে-ও সঙ্গে আসিয়াছে। ভোরেই সে স্নান সারিয়া লইয়া দূরে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। মেয়েটা রোগা, কিন্তু একপিঠ চুল। পার্বতী বিরুর বুদ্ধ চাপরাশি হরদৎ সিংয়ের একমাত্র কক্ষা। হরদৎ ফ্রিং সপরিবারে বিরুর কাছেই থাকিত। পত্নী-বিয়োগের পর পুরস্করীই পার্বতীকে লালনপালন ছিলেন। কিছুদিন পরে হরদং সিংও মারা গেল। অনেক খরচ করিয়া বিরু পার্বতীর বিবাহও দিলেন। কিন্তু মেয়েটা ত্রভাগিনী, বিবাহের ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়া গেল। তখন হইতেই সে পুরস্থলরীর কাছে কাছে। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। পার্বতীর বয়স এখন ত্রিশ, কিন্তু এমন রোগা ছিপছিপে চেহারা বে 🛶 দেখিলে মনে হয় কুড়ি বছরের বেশী নয়। খুব আছরে। পুরস্থলরীর ছুই কন্তা চিত্রা ও স্বাতীর অপেকাও বেশী প্রতাপ তাহার। হরদং শিং ছাপরা জেলার লোক ছিল, কিন্তু পার্বতীকে দে<del>খিয়া সে কথা</del> বুঝিবার উপায় নাই। সে একেবারে বাঙালিনী হইয়া গিয়াছে। পুরস্করী লোকের কাছে ভাহাকে চাকরাণী বলিয়া পরিচয়ও দেন না, ৰলৈন ও আমার মেয়ে।

মুকুন কফির সরঞ্জাম বাহির করিয়া কফি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিক্ষ তার্শীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পায়চারি শুরু করিলেন। লয়া প্লাটফর্ম। ছুই হাত পিছনে দিয়া মাধা হেঁট করিয়া তিনি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া হাজির হইলেন। মৃকুন্দ যে কফি করিতেছে সে কথা তিনি ভূলিয়া গেলেন। কোন একটা বইয়ে তিনি ইজিপ্টের এক ফারাওয়ের মমির যে ছবি দেখিয়াছিলেন সেই ছবিটা তাঁহার মানস-পটে সহসা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল বাবাকে তিনি যে খাতাখানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাবা কিছু লিখিয়াছেন কি ? তিনি ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের ছাত্র, তাবিতে চেষ্টা করিলেন কি ভাবে লিখিলে জীবন-চরিত ঠিক ভাবে লেখা যায়। হিটাইট্ সিউমেরিয়ান মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির ইতিহাসের কি কি উপাদানের অভাবে অসম্পূর্ণ চিস্তাধারা বিদ্বিত হইল, মুকুন্দের ডাক শোনা গেল।

"বাবু, কফি ভিজিয়েছি—"

বিরু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পুরস্থলরী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছেন। দৃশ্যটি দেখিয়া তিনি যেন একটু আরাম পাইলেন। কাঁদা উচিত বই কি। পিতৃত্ল্য শ্বশুরের সাংঘাতিক অস্থ্র**ংর সংবাদে** বাড়ির বড বউ যদি না কাঁদে তাহা হইলে তাহা হইলে ঠিক যে কি হয় তাহা বিরু সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তাঁহার মনে হইল—শোকে বেসামাল হইয়া পড়াটা কি খুব শোভন 😲 তিনি নিজে তো এখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কফির কাপে এক চুমুক দিয়া জ্রকৃঞ্চিত করিয়া পুরস্থান্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর দৃষ্টিটা অন্তদিকে ফিরাইয়া লইলেন। রোরভামানা পুরস্থন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকাটাও ভাঁছার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, কফিতে আর এক চুমুক দিয়া অক্তদিকে চাছিয়া পুনরায় হাঁট্ট নাচাইতে লাগিলেন। জ্বা পুনরায় কোঁচ কোঁচ, শব্দ করিতে লাগিল। জুতাজোড়ার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু অস্বস্তিকর শব্দটা পুনরায় তাঁহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। পুরস্থনারীর দিকে ষার একবার চকিতপৃষ্টি নিকেপ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

মুক্লের ছাঁতে কফির কাপটা দিয়া বলিলেন, "চল্ ওই ফলের বুড়িগুলোর মুখ খুলে দি। একট হাওয়া লাগুক, তা না হলে পচে' যাবে হয়তো। ঘটাখানেক পরে আবার শেলাই করে' নিজেই হবে। গুনছুচ আছে তো ?"

"আছে"

"চল তবে"

পুরস্থলরীর দিকে আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পর ফুলের কুড়িগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন।

🖙 পুরস্থন্দরী 'কাঁদিতেছিলেন। অঞ্চ জলে তাঁহার কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গিয়াছিল, ক্রন্দনাবেণে সমস্ত দেহটাই কাঁপিয়া **উঠিতেছিল, কিছুতেই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতে**িজনে না। বৃদ্ধ শশুরের জন্মই এ ক্রন্দন, ইহাতে কুত্রিমতা বা ভণ্ড কিছুই ছিল না, কিছু একথাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন ে াজের বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যে শোকে তিনি অভিভূত ঃইয়া পড়িয়াছিলেন,সমস্ত বৃকের ভিতরটা যেমন ভাবে মুচড়াইয়া উচিভ ছিল এখন ঠিক তেমনটা হইতেছে না। ছই চোখ দিয়া অন্ত । অঞ্চ ঝরিয়া পড়িতেছে, সূর্যস্থলরের প্রশান্ত মুখটাও মনের মধ্যে বারবার স্টিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু তিনি অমুভব করিতেছেন এ ক্রন্দন যেন স্বতোৎসারিত নয়।° বিবাহের পর হইতে যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাঁহা নিজের জীবন নয়, পরের জীবন। যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা একদা তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্জের নির্দেশ অনুসারে সারাজীবন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অভিনয় মাত্র। অভিনয় করিতে করিতে ক্রুমশ অভিনয়টাকেই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অপরের স্থতঃথ কালক্রমে এমনভাবে নিজের স্বতঃথে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের স্বতঃখের কথা আর মনে নাই। বিবাহের আগে কখনও ঠাণ্ডা ভাভ খাইতে

পারিতেন না, কিন্তু বিবাহের পর ঠাণ্ডা ভাত শাওয়াটাই দৈননিম ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া চুকিয়া গেলে তবে মেয়েদের খাওয়া হয়, ডাক্তার শ্বন্তর দিনে বেলা একটা দেডটা এবং রাত্রে এগারোটার পর বাডি ফিরিতেন। **তাঁহার আবার** থিয়েটারের শথ ছিল, কোনও কোনও দিন আরও বেশী রাত হইয়া যাইত। পুরস্থলরী প্রারই না খাইয়া স্থমাইতেন। কোন কোনদিন তিনি আড়াল হইতে গানও শুনিতেন। বাহিরের মরটায় এক একদিন গানের আসর বসিত। পুরস্থলরী একটু অক্সমনস্ক श्रेया পড़िलान। অঞ্ধারা বন্ধ **श्रेया গেল।** অর্ধ-বিশ্বত वर् জীবনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। উঠানের উপত্তে স্তুপীকৃত গম, বারান্দার একধারে মকাই, বাড়ির কাইরেছ জমিটাতে সবজির বাগান, শাক বেগুন কপি লাউ কুমছা অফুরন্ত ! কত লোক যে লইয়া যাইত। জংলি গাইটার কৰা মনে পড়িল। খণ্ডরের কত অভুত খেয়ালই যে ছিল। জংকি গাই পৃষিয়াছিলেন। গাইটা না কি ধরা পভিয়াছিল নেশালের জঙ্গলে। যে জমিদারের লোকভন উহাকে ধরি ইল শ্বন্তর মহাশয় ছিলেন তাঁহার বাড়ির ডাক্তার। জমিদার হাশয় হর্দান্ত জংলি গাইটির গল্প শশুর মহাশয়ের নিকট করিয়াছিলেন, শশুর মহাশর একদিন গিয়া গাইটি দেখিয়াও আসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে খব উৎসাহ ছিল তাঁহার। কিছুদিন পরে জমিদারবাব শশুর মহাশয়কে জানাইলেন ওই ব্যা-গাভীকে পোষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, সামর্থ্য কুলাইটেছে না। ছব ছহিতে গিয়া ছইটি গোয়ালা গুরুতরভাবে জ্থম হইয়াছে। মোটা মোটা দড়ি ছি ড়িয়া ফেলিতেছে। 'যে ঘরের খুঁটায় উহাকে বাঁধা হইয়াছে সে ঘরটির চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। স্তরাং গাইটি তিনি জললে ছাড়িয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। গাইটি ডাক্তারবাবুর পছল হইয়াছিল, তিনি যদি চান তাহা হইলে অবশ্ৰ গাইটি তাহার নিকটই পাঠাইয়া



দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। খণ্ডর মহাশয় তাঁহার সানন্দ সম্মৃতি জানাইয়া পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার দিন কয়েক পরে বাহ। ঘটিয়াছিল ভাষা মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। কিন্তু সে রাত্রে পুরস্থন্দরীকে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। পুরস্কারীর তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, বয়স খুব কম, বাডির চারিদিকে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল, সন্ধ্যার পরে এমনই গা ছম ছম করে। হঠাৎ গভীর রাত্রে 'রে রে রে রে' শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। পরে জানা গেল ডাকাত নয়, জংলি গাই আসিতেছে। তাহার শিঙে নাকে, এবং গলায় শক্ত দড়ি বাঁধা: তবু জন দশেক বলিষ্ঠ লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে। বাছুরটি বেশ বড. এদেশের ছোট দেশী গরুর মতো, অপচ বয়স মাত্র ছয়মাস। সে রাত্রে, সে কি কাও। বাডিস্তন্ধ লোক উঠিয়া পড়িল, যতগুলি লঠন ছিল সব আলা হইল ৷ বাড়ির সম্মুখে যে আমগাছটা ছিল তাহাতে ভারী লোহার শিকল দিয়া জংলি গাইকে শক্ত করিয়া বাঁধিবার পর শাশুড়ি বলিলেন, "ওর কপালে मिं छुत्र जात थूटत कन पिटल श्टन, भिगात गुरुष्टा करा। जा नाश्रम গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে—"। শ্বশুর ঈষং হাসিয়া বলিলেন— "জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। কিম্বা পিচ্কিরি করেও দিতে পার। সিঁছর দিতে হলে ওই আমগাছে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। ওই নীচু গাছটায় যদি উঠতে পার তাহলে ওখান থেকে ওর মাথার উপর সিঁহর লাগানো শক্ত হবে না। পারবে উঠতে ? এককালে তে। পারতে—" শাশুড়ি ঝাজিয়া বলিলেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। ছেলেবেলার পাবতাম বলে' এই বুড়ো বয়সেও পারব না কি। হডকে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—"

"তাহলে উদিৎ সিং উঠে দিয়ে দিক"

উদিং সিং ছিল বাড়ির রক্ষক, সমস্ত চাকরদের কামতি আর্থাৎ সরদার। উদিং সিংয়ের চেহারাটা পুরস্থলরীর মনে পড়িল। রোগা

পাতলা হোটবাটো মাত্ৰবটি। কিন্তু কি প্ৰভাগ ছিল ভাইনে। প্ৰদা यत हिन जीक नक, गिया रंगरन होते हुन इसी इसेट आधरन ফুলকি বাহির হইত যেন। রগের শিরাওলা ক্রিকা ভারত। নিষ্ঠাবান ক্ষত্ৰিয় ছিল সে। কাহারও ছোঁয়া-জলে স্থান প্ৰতি ক্ষিত না। একটি ছোট কুঁডে ঘরে সে আলাদা খাকিত, স্বহস্তে র্কাধিয়া খাইত। দিনের বেলা রাঁধিত না। চিঁড়ে দই, ছাতু বা বেলের সময় বেল, আমের সময় আম বা ওই ধরনের কিছু খাইয়া কাটাইয়া দিত। রালা করিত সন্ধ্যার পর। শাশুড়ি তাহাকে এক ঘটি ছুধ রোজ দিতেন। তখন বাড়িতে দশ বার সের হুধ হইত। হুরটাই ছিল উদিং সিংয়ের প্রধান আহার। গোয়ালার পিছনে মোতায়েন হইয়া প্রতাহ সে তুধ তুহাইত। শ্বশুরমহাশয়কে দেবতার মতো ভক্তি করিত সে। তাঁহার আদেশে যে কোনও মুহুর্তে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে আপত্তি ছিল না তাহার। বরং বিপদ যত বেশী হইত তাহার উৎসাহ বাডিত। জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁত্র দিতে হইবে এবং সে গুরু-ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে এই আনকে সে সগর্বে আগাইয়া আসিল। শাশুড়ি কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে **লাগিলেন** এ পর্যন্ত বাডির সমস্ত গাভীকে, এমন কি মহিষকেও তিনি স্বহস্তে সিন্দুর দিয়া বরণ করিয়াছেন; অহারূপ করিলে অমঙ্গল হইবে না তো। উদিং সিংই শেষ পর্যন্ত সমস্থার সমাধান করিল। সে বলিল, মাইজি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া গাছের উপরে উঠিয়া যান, আমরা সি<sup>\*</sup>ডিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেছি। তাহাই হইল, শাশুডি গাছের উপর উঠিয়াই জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁতুর দিলেন।

পুরস্থলরীর হঠাৎ তুর্গাদাস এবং জাসুবানের কথা মনে পড়িল। তুর্গাদাস কাকাত্য়া এবং জাসুবান অ্যালসেনিয়ান কুকুর। তাহাদের সজেই লইয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিরু রাজি হইলেন না। পুরস্থলরীর আর একবার মনে ইইল তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য. কেই কখনও দেয় নাঁ: এমন কি ভাঁহার ছেলেমেরেরাও না।

भकरति निरक्षत थुंगी असुभारत मेर किंदू कतिए**ड हा**त्र । अ**हें किंदू**। से আগেই গগন কি কাওটাই মা করিল। তরকারিতে ধনে-পাঁডা দেওর। হইয়াছিল শুর্মিয়া তরকারিটা স্পর্শ পর্যস্ত করিল না। অংথচ ধর্মে পাঁড়া তাঁহার নিজের খুব প্রিয়। বিরুও প্রথমে ধনে পাতা পছন্দ করিতেন না, এখন একটু একটু খান। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে ভাঁছাকেও 'চীজ্ঞ' খাইতে হয়—কি হুৰ্গন্ধ জিনিস্টা, ঠিক পচা সরের মতো। কিন্তু তবু খাইতে হয়, উপায় 🐃 । উষাকে ভালো একটা পানের বাটা কিনিয়া পাঠাইয়াছিলে ু ভিষার পছন্দ হয় বাই, অমন সুন্দর মিনার-কাজ-করা জিনিষটা না কি জড়বং! স্ক্রার পছন্দও ঠিক দিদির মতো। মায়ের যাহা ভালো লাগে তাহার তাহা লাগে না। পূজার সময় অমন দামী বেনারসী শাড়িটা নিয়া দিলেন, মেয়েব নাকি পছন্দ হয় নাই। সং নাকি বেশী ূলা। (অমন চমংকাব মেরুন রঙের বেনারস<sup>ী</sup> খা যায় না পাড় নাকি বেশী চওড়া (আজকাল সরু ' ট না কি ু, তা ছাড়া কাপড়টা নাকি বড় ভারী। শুনিনে াসি পায়। ুজরির কাজ করা বেনারসী শাড়ি, হালকা হয় : খনও। তাই কাল আর মেয়েদেব কিছু কিনিয়া পাঠান না তিনি, ট কা পাঠাইয়া ছোট-ছেলে দিগস্ত অবশ্য তাঁহাব বিরুদ্ধাচরণ বড় একটা করে ্ৰী। ৰাহা খাইতে দেন তাহাই খায়, যাহা পৰিতে বলেন তাহাই পৱে। <sup>\*</sup> কিন্তু পুরস্তন্দরীর মনে হয়—খাওয়া পরার দিকে তাহার তেমন *লক্ষ্য*ই নাই, ওসব বড় একটা গ্রাহের মধ্যেই আনে না, যন্ত্রচালিতবং করিয়া যায়, করিতে হয় বলিয়া করে। তাহার মন কেবল বইয়ে। যখনই ষেখানে থাকে, বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকে। কাপড় জামা জুঙা কিছুরই শথ নাই, শথ কেবল বই কেনার। ইন্শিওরেন্স কো**ল্পানীর** ভালো একটা চাকরি ছাড়িয়া তাই প্রফেসারি করিতেছে। ্তাহার জন্ত পুরস্থন্দরীর মন কেমন করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। পূজার ছুটির সময় আসিয়া মাত্র দিন কয়েক

ছিল। এই প্রস্কে ললিডবাবুর ক্রেন্সেন্স্রা নন্দার স্কৃতিত দিগজের বিবাহ দিবার জন্ত হইতেই অনুরোধ করিতেছেন। নন্দা মেরেটি কালো, বি-এ পড়িতেছে, স্থা। কিন্ত দিগন্ত এখন কিছুতে ক্ৰিয়হ কৰিছে চাহিতেছে না। বলিতেছে ডকটরেটের জন্ম একটা থীলির সইয়া নৈ ব্যস্ত আছে, তাহা শেষ না করিয়া আর কোনদিকে দে মন কিবে না ৷ আজকালকার ছেলেদের কাওঁকারবানাই আলাদা রক্ষের বিনিত্রকী খাবারের ফেরিওলা খাবারের গাড়িটা ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁডাইল। সন্ত-ভাজা জিলাপিগুলি দেবিয়া ভাঁহাই খাতীক কথা মনে হইল। মেয়েটা গ্রম গ্রম জিলাপি वार्क है -বঙ্ ভালবাসে। চিত্রাও বাসে। ডালমুটও চিত্রার খুব 😭 উনি বাজারের জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। বাড়িতে ময়রা ডাকাইয়া জিলাপি ও ডালমূর্ট 🦩 শ্লী 🖼 🖫 হইয়াছে। ওঁরও খাওয়ার শথ কম ছিল না। হোটেলের কোনও জিনিস কখনও খান নাই, স . তাঁহাকে বাড়িতৈ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার জ কভ বুই পড়িয়াছেন, কত বাব্চি ( এমন কি গোয়ানিজ বাব্চি পথস্ত ) রাখিয়াছেন, কভ লোকের কাছে কত খোশামোদ করিয়া নৃতন নৃতন রাল্লা শিথিয়াছেন। অনেকে আবার শিখাইতে চায় না। মিসেস রায়ের কথা মনে পড়িল। সামান্ত ফ্ৰেণ্ড ক্ষ্মিলট শিখাইতে কিঁবেগই না দিয়াছিকোন ভল্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত শিখানই নাই—ফিরপোর এক রাধুনী • শেষে তাঁহাকে শেখায়। মনে পড়িল ইদানীং খণ্ডর ভাঁহার হাতের নিরামিয রালা খুব পছন্দ করিতেন। যথনই শ্বন্তরের কাছে থাকিয়াছেন তাঁহাকে প্রভাত সুক্তো ও ঘণ্ট রাঁধিতে হইয়াছে। খণ্ডর ইদানীং মাছ-মাংস প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুরস্করী প্রথমে যখন বধু হইয়া আসেন তথল বাড়িতে মাছ-মাংসের ধ্ব ধুম, ভাল ভাল মখলা বাটা, পৌয়াজ রম্বন গ্রম মশলার গজে বাড়ি

ভরপুর। শশুর গরগরে মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল মাংস পছন্দ করিতেন। কোথায় গেল সে সব দিন। পুরস্থান্দরীর মনে অতীত-জীবনের নানা ছবি ফুটিয়া উচিতে লাগিল। স্টেশন ইয়ার্ডের একথারে যে মাল গাড়িটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে একদ্ষ্টে তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মালগাড়িটা দেখিতেছিলেন না, ভাবিতেছিলেন গগন কি চম্পাকে লইয়া আসিবে ? সে আসয়প্রসবা, বাপের বাড়িতে আছে, এ অবস্থায় তাহাকে না আনাই উচিত, কিন্তু গগন যে রকম গোঁয়ার তাহাকে হয়তো লইয়া আসিবে। ট্রেনে যা ভীড় আজকাল…। কিন্তু এ চিন্তা তিনি বেশীক্ষণ করিতে পাইলেন না। চং চং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উচিল। পশ্চিম হইতে একটা গাড়ি আসিতেছেঃ

বিরু ফলের ঝুড়গুলি খুলিয়া ফলগুলিতে হাওয়া লাগাই ছেলিলেন।
ঘন্টার শব্দ শুনিয়া তিনি ডিস্ট্যান্ট সিগনালের দিকে জ্রক্ষিত করিয়া
চাহিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া ফেলিলেন।
ফলের ঝুড়গুলি লইয়া টানাটানি করিবার সময় বোতামগুলি নিজেই
তিনি খুলিয়া ছিলেন। মুকুন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই
ফলগুলার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গাড়িটা দেখি কেউ এল
ক্রিমা শি পুরস্থন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া কিছুদূর তিনি আগাইয়া
গোলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুরস্থন্দরীর কাছে গিয়া
নিয়কঠে বলিলেন, "আমি গাড়িটা দেখি গিয়ে। ওরা যদি কেউ শ আসে ওদের সামনে কারাকাটি কোরো না। কাঁদবার কি আছে
এতে। ভোমাকে কাঁদতে দেখলে স্বাই মুষড়ে পড়বে। বাবার
কঠিন অস্থ তো আর একবার হয়েছিল, গিয়ে দেখবে হয়তো সেরে
গ্রেছ সব।" গলার বোতামটা আবার তিনি খুলিয়া ফেলিলেন।
গ্রার কাছটায় কেমন যেন আঁট আঁট মনে হইতেছিল। আরু কিছ না বলিয়া তিনি হন হন করিয়া ওদিকের প্ল্যাটকর্মের দিকে চলিয়া গেলেন।

…গাড়িতে অসম্ভব ভীড। গগন, দিগন্ত, স্বাতী বা সোমনাথ কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেহই আমে নাই। না আসিবার মানে ? গগন বৌমাকে আনিবার জন্ম পাটনায় নামিয়া পড়িল না কি। দিগন্তও হয়তো তাহার সঙ্গে আছে. দিগন্তকে শগন হয়তো খবর দিয়াছিল। স্বাতী-সোমনাথ হয়তো কাটিহার দিয়া। গিয়াছে। কয়েকটা 'হয়তো'র কবলে পড়িয়া বিরু একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। ভীড বাঁচাইয়া হুইলার কোম্পানীর দোকানের কোণে দাঁডাইয়া তিনি হাত তুইটি মুঠা করিতেছিলেন এবং খুলিতে-সারাজীবন তিনি নানা রকম 'হয়তোকে' কেন্দ্র করিয়াই গবেষণা করিয়াছেন। একটা মাথার থুলি বা বাসনের টকরামাত্র সম্বল করিয়া তিনি প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কখনও বিব্ৰুত বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সামাক্ত ব্যাপারে তিনি বেশ একটু বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা শেষ পর্যন্ত যদি না আসে বড বিঞী ব্যাপার হইবে। আর একবার তাহাদের টেলিগ্রাম করিবেন কিনা একথাও তাঁহার মনে হইল।

"এই যে দাদা এখানে—"

বিরু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বোন কিরণ। অবাক হইয়া গেলেন। কিরণের স্বামী মাত্র একমাস আগে বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঠিকানা বিরু জানিতেন না, তাই তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে পারেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে কিরণ আসিয়া গেল। কিরণের দিকে স্থিমায়ে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। কিরণের মাধার সামরের দিকে চুলে কি লাগিয়াছে? চুলা পরমূহুর্ভেই বৃঝিতে শারিকেন। চুল পাকিয়া গিয়াছে। আকর্ম একধারের চুল অমনভাবে পাকিয়া গেল কেন। অস্তমনক্ষ হই গেলেন। কিরণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল ক জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কি দাদা ?" খেন তিনি আত্ম হইলেন।

"কি জানি। আমি তো এখানে ট্রেনের গোলমালে আটে পড়েছি। তুই খবর পেলি কি করে'। আমি তো তোদের নৃত্য ঠিকানা জানতাম না তাই খবর দিতে পারি নি।"

"আমি কুমারের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কুমার ঠিকান জানত"।

"কোথায় বঁদলি হয়েছিস আজকাল"

"দেরাছনে"

"কার সঙ্গে এলি ? ঘণ্টুর সঙ্গে ?"

"না, ঘণ্টু তো মিলিটারিতে জয়েন করেছে শোন নি ? তাকে একটা খবর দিয়ে আমরা চলে এসেছি, ওঁর সঙ্গেই এসেছি; উনি ছুটি নিয়েছেন।"

\* "কেষ্ট্ৰুও এসেছে না কি, কই"

"জিনিসপত্তর নামাচ্ছেন বোধ হয়। ওই যে।"

কুলির সারির পিছনে কিরণের স্বামী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্থকনামা ব্যক্তি। কুচকুচে কালো রং, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে চাকুরি করেন। বিরুকে দেখিয়া একট্ মৃত্ হাসিলেন, তাহার পর হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন। সাহেবী পোষাক পরা ছিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যান্টের একটা বোতাম ছিঁডিয়া গেল।

বিরু বলিলেন, "আমরা ওধারের প্ল্যাটক্ষমে আছি। তোমরাও চল। এখন কতক্ষণ পরে যে সাহেবগঞ্জের গ্লাড়ি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। ক্টেশন মাস্টারও কিছু বলতে পারছে না।" বিক্ন রাত্রের গাড়িতে তো আদেনই নাই, সকালের গাড়িতে আদিলেন না। আর কেহও আদিল না। মনে মনে একটু চিস্তিত হইলেও কুমার থুব বেশী দমিয়া যায় নাই, কারণ বাবা আজ সকাল হইতে অনেকটা ভাল আছেন। অনেকটা ফলের রস খাইয়াছেন, বেশ ভালো ভাবে কথা বলিয়াছেন, কথার জড়তা-ভাব অনেকটা কমিয়াছে। পায়ের ছই একটা আঙ্লেও নাড়াইতে পারিয়াছেন। কুমার বাবাকে ফলের রস খাওয়াইয়া বাহিরের ঘরে শালিয়া চা খাইতেছিল। সম্মুখে উৎস্কেক্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বিসিয়াছিল ছুঁচকি ও ল্যাংল্যাং। কুমার মাঝে মাঝে ভাহালের কটির টুকরা ছুঁড়িয়া দিতেছিল এবং বকিতেছিল।

"এতো লোভী কেন! শজারুর মাংস তো এ**কগানা পেয়েছ**। দাদারা কেউ এল না, ছপুরেও তো অনেক খাবে—"

ছুঁচকি তাহার স্চালো মুখটা আরও স্চালো করিয়া কান ছইটি
খাড়া করিয়া কুমারের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইল। মনে ইইল
এখনি যেন কথা কহিবে। ল্যাংল্যাং কিন্তু অন্ত ভাব প্রকাশ করিল।
তাহার সমস্ত মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া
সহর্ষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, তাহার কোমরটা পর্যন্ত ছলিতে
লাগিল। ভাবটা কুমার যেন একটা রসিকতা করিয়াছে এবং সে
ভাছা সানন্দে উপভোগ করিতেছে। পরমুহুর্ভেই কিন্তু ছই জনে ঘেট
ঘেউ করিয়া চীংকার করিয়া উঠিল। কুমার ঘাড় কিরাইয়া ছেখিল
পিওন। লোকটা নৃতন আসিয়াছে, ছুঁচকি ল্যাংল্যাং এখনও তাহাবে
ভাল করিয়া চোনে না, ভাছাড়া লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ থাকাতে
চেহারাটাও ছ্র্মনের স্ক্রেণ্ড।

পিওন বলিল, "টেলিগ্রাম—"

কুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িল। কিউ হইতে বিরু টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ট্রেনে গোলমালের জন্ম এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছি, বাজা কেমন আছে অবিলম্বে জানাও। আরজেন্ট রিপ্লাই-প্রিপ্রেক্ত টেলিগ্রাম। কাষ্ট্র সন্ধ্যাবেলাই আসিয়াছিল। এত বিলম্বে দিল কেন গ

"টেলিগ্রাম কাল রাত্রে এসেছে, এতক্ষণে দিচ্ছ ?"

ি পিওন বলিল, "রাত্রে কোনও পিওন থাকে না। কে নিয়ে আসবে।"

কুমারের মনে পড়িল পোস্টাফিসে পোস্টমাস্টারও নৃতন লোক আসিয়াছেন। আগের পোস্টমাস্টার থাকিলে নিজেই আসিয়া টেলিগ্রামটি দিয়া যাইতেন। কুমার জ্রকুঞ্চিত করিয়া সহি করিয়া দিল, কিছু বলিল না। যাহা করিবার সে যথাসময়ে করিবে।

পিওন চলিয়া গেল।

"গঙ্গা, গঙ্গা—"

গঙ্গার সাড়া প্রাওয়া গেল না।

সামনের ফ্লবাগানে মধুর ছোট ছেলে 'এতবারিয়া' গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল। ুসে ছুটিয়া আসিল।

"গঙ্গা চৌকি নামাচ্ছে"

"চৌকি! কোথাকার চৌকি ?"

"রাধাবাবু কোথা থেকে আনিয়েছেন, ঠিক জানি না"

রাধানাথ গোপ নিজের প্রতিশ্রুতি অমুসারে খুব ভোরে আসিয়া কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির সম্মুখে যে মাঠটা পড়িয়া আছে তাহাতে আট দশটা চালা করিয়া দেওয়া হোক, প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙাইয়া তাহার নীচে কতকগুলি চৌকিও তিনি পাতিয়া দিতে চান। দূর হুইতে বাহিরের লোক যদি আসে, আসিবেই, তাহারা বসিবার শুইবার জায়গা পাইবে।

আত্মীয় বন্ধন যাহারা আসিবেন তাহাদের

তাঁবুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ সকলে আসিলে বাড়িতে কুলাইবে
না। বাড়িতে মাত্র পাঁচখানি ঘর। ডাক্তারবাবুর নিজের ছেলেমেয়েরা আছে, ভাই আছে, ভাইয়ের ছেলেন্য়েরা আছে, অক্সান্ত
আত্মীয় বন্ধনরা আছে। এ খবর পাইলে সকলেই আসিবে
সকলকে স্থান দিতে হইবে তো। দ্বদর্শী রাধানাথ ভোরে আসিয়াই
কুমারকে একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনা
শুনিয়া কুমাব একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধাবাবু তাহাকে
আশ্বন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি সর
করব। আমাবণ্ড কর্তব্য এটা—"

স্তরাং কুমারকে বলিতে হইয়াছিল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন কল্পন তাহলে। আমাকে যা বলবেন তাই করব"

"তুমি বাবার কাছে বসে থাক কেবল, তোমাকে **আর কিছু** করতে হবে না"

ভাহার পর নিম্নকণ্ঠে তিনি একটি প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন।

"এখানকার নতুন ভাক্তারবাবৃটির উপর তোমাদের বিশ্বাস আছে তো ? না থাকে তো কোলকাতা থেকে কাউকে আনাও। যা হবার অবশ্য তাই হবে, ওঁর আশীর উপর বয়স হয়েছে—এখন বদি উনি যানও আমাদের ক্ষোভের কিছু থাকবে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে যেন ক্রটি না হয়"

শনা, নতুন ভাক্তারবাব্টিকে তো ভালই মনে হছে। কাবার এসে দেখে যাচ্ছেন। ওঁর চিকিৎসায় কিছু ফলও হয়েছে, বার অনেকটা ভালো আছেন"

"ৰাঃ, তাই না কি"

রাধানাথ গোপ বাম করতলটি মূথের উপর চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। ভাহার পর বলিলেন, "আমার মনে হয় ভব্ সিভিল সার্জনকে ধবর দাও একবার, তিনি এসে দেখে যান" • "বেশ। দশটার ট্রনে লোকই পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা" "তাই দাও। আমি গিয়ে ওদিককার কাজে লেগে পড়ি তাহলে" ক্রতপদে তিনি চলিয়া গেলেন, কিছুদ্র গিয়া ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"তোমাদের বাঁশ আছে ?" "আছে কিছু"

"কিছু আছে তো ? আমিও তু'গাড়ি বাঁশ আর কিছু খড় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। দরকার হয় যদি তোমার কাছ থেকেও কিছু বাঁশ নেব। জনমজুর এসে গেছে, আমি ততক্ষণ জায়ুলাটা সাফ করিয়ে ফেলি"

রাধানাথ পোপ তথন হইতেই জনমজুর লইয়া ব্যস্ত আছেন।
কুমার আর ওদিকে যায় নাই, বাবার মুখ-ধোয়ানো প্রভৃতি লইয়া
ব্যস্ত ছিল। গঙ্গা চৌকি নামাইতেছে শুনিয়া কুমার উঠিয়া পড়িল।
গঙ্গাকে এখনি পোন্টাফিনে পাঠাইতে হইরে। চাকর দিয়া তাহাকে
ভাকিয়া পাঠাইলে রাধানাথবাব্ যদি কিছু মনে করেন তাই শিজেই
সে পেল।

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আদিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইঞ্কুছে।

রীধানাথবাব্র সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার ক্রীক্রাম এদৈছে; ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেনের কনেকৃশন শাদ নি। টেলিগ্রামটা কাল সদ্ধ্যেবেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারে নি। আগের পোস্টমাস্টারবাব্ থাকলে নিজেই এসে দিয়ে ঘেতেন"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ভাহার পর বলিলেন, "এও বাবে। যে লোক সদরে সিভিল সার্জনকে ভাকতে যাচ্ছে সে ধেন আমার ললে দেব। করে। বায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব"

"আছো। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে নিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছেন"

"সেখনে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে"

"কেয়ার অফ. স্টেশন মাস্টার"

"বিরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মূথে হাসির আভাস জাগিল।

"গন্ধাকে একটু ছুটি দেবেন ? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে' আস্কুক"

"হাা, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো **দাবাও**"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে' বসে খাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে' দিচ্ছি, জুমি দেখ ভুগু বসে' বসে'। ভাল কথা, চন্দরবাবৃকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হাঁন, নিশ্চয়ই"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দৈখি নি তাঁকে" "পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, কাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ওঁর ছাত্র তা জান তো, এখালে য়ব্ব প্রথম মাইনার স্থল হয়, তখন উনিই হেড মাফুটার হ'য়েছিলেন । মাস্টার আমি দেখি নি। ছ' ভাইই অন্ত্ত—"

চক্রসুন্দর সূর্যসুন্দরের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চৰিয়া আসিল। "তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়" গঙ্গা এতক্ষণ নীরব ছিল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিয়কঠে এবার সৈ বলিল, "রাখানাথবাবু যা কাগু লাগিয়েছেন শেষে ভোমাকে বিপাদে না ফেলেন"

"কি বিপদ"

"শেষকালে যদি বলেন এসব করতে ত্র'শ পাঁচশ' টাকা খরচ পড়েছে—

"না, না—তা কি বলেন কখনও"

"কিছুই আশ্চর্য নয়। খগেনবাব্র মেয়ের বিয়েতে বরষাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিক্লেছিলেন। •বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ'মাস পরে উনি থগেনবাবৃকে জানালেন যে বর্ষাত্রীদের জন্ম তাঁর তিনশ' টাকা থরচ হয়েছে। খগেনবাবৃ বেচারাকে দিতে হ'ল টাকাটা। অথচ বর্ষাত্রী ছিল মাত্র গাঁচিশ জন—

"খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—"

"তৃমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাত্রিকরে' এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টাকরবেন"

"কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে" "দেখো শেষে—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল—"বাবার অস্ত্র্য ভাতে অমন ধুমধাম করে' ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। ক্ষি মদি আনে, বাইরের বৈঠকখানার বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে।

বিশ্বকার আছে। ঘর না থাকলে বেশী লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশী কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—"

"তাহলে এক কাজ কর ভূমি। খর তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে

তা নগদ হিসেব করে' এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেনের গোলমালে দাদাকে নিশ্চয় আনকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্ট-মাস্টারটি লোক স্ববিধের নয়"

"তাই না কি!"

গঙ্গা জ্রক্ঞিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতে-ছিল কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল সা, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সাইকেলে চড়িয়া স্কুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জাঠামশাই কেমন আছেন আজ"

"কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। থেয়েওছেন"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার কমে' আছে। চলুন না, যাবেন !"

"এখন কি করে' যাই বল"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন"

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্বদা। দাদারা **ভারত** তারপর যাওয়া যাবে একদিন"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু"

"বেশ"

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে" "এখন তো কোন দরকীয় নেই, হ'লে নিশ্চয় শাঠাব" "আছা" সূত্ৰ্মাৰ আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। বলিও কৌৰ মাত্ৰ পাঁচ মিনিটের পথ, তব্ সূকুমার যখনই আলে বাইকে কড়িয়া আলে। বাইকটি নৃতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। উমিলা ভিজা ক্যাকড়া দিয়া সূর্যস্পারের ক্রোখের কোশ পরিফার করির। দিতেছিল। কুমারকে দেখিরা সূর্যস্পার ঘাড় ফিরাইলেন।

"বিরুর কোন খবর আসে নি গ"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেন মিস্ করে' দাদ। টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিফা কাল সকালে এসে পড়বে নিভিম্ন''

"আৰু কাৰু খবর আসে নি ?''

"at!"

পূর্বস্থার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একটু অন্তঃ হইয়াও
পড়িলেন। তাঁহার আশকা হইজ, শেষ সময়ে সকলের তি দেখা
হইবে তো । অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে তা স দিল,
হইবে। পৃথীশও আসিবে। পৃথীশ প্রায় সাত-আট বা আগে
গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না কোথায়
আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্যস্থারের
মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলের,
"আল অনেকটা ভাল আছি"

'রোধাবাবু এসৈছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকৈ আনিয়ে একরার দেখাতে। আজ এগালোটার ট্রেনে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি'

''ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে'' ''তব্ একবার দেখে যান''

"হাসপাতালের ডাব্তারবাবুকে জিগ্যেষ্ করে' তিনি যদি মত দেন, তাহলেই লিভিলসার্জনকে খবর দিও িউরে কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং'' ·"<del>অভিন</del>্

কুনাক করিল নাবাহ বনে একেন্সাল এটিচকটেছ করা যবন জাগিতেছে জনম আরের মধ্যে আর কোনও আফিলতা নাই। কাল সন্ধার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্ণার ছিল না। সে নির্কিত বনে বাহিলে চলিয়া পেক। ডাড্যরনাব্র স্থিত ক্যাল্টি করিছ ভাহার চিঠি লইয়া সিভিল্লার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যক্তি করিতে লাগিল।

কুমার চলিরা গেলে সূর্যস্কার উর্মিলাকে বনিজেন, 'বা, ভূমি উঠে মুখ হাত ধূরে এক। কালারাতই তো মাধার শিরার বলে আছ''

''না, আমি ঘুমিয়েছি ভো''

''কোথায় খুমুলে''

''আপনার মাথার শিল্পরেই ছুমিয়েছিলাম। এবানে জনেকটা জায়গা আছে যে''

''हा त्यरग्रह ?''

"এইবার খাব। বিজ্ঞলী আসহে, সে এলে তা েবসিয়ে ধাব"

''বিজ্ঞলী কে''

"রমেশ কাকার নাতনী"

"ও, সে এসেছে নাকি"

''পরও এসেছে''

পূর্বস্থলর চক্ষ্ হুইটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধলেন, কথা কছিয়া তিনি ব্দুনলর চক্ষ্ হুইটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধলেন, কথা কছিয়া তিনি বৃদ্ধলেন। তাঁহার শ্বতিপটে বিদ্ধলীর ছেলে-বেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ক্রক-পরা বিস্থান-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাজিতে তখন একটি টিয়া পাখী ছিল, টিয়া-পাখীর খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিছ। চন্দরের বন্ধু রমেশ। স্থান্দরের ভাহাকে জমিদারি ন্যেকভার চ্কাইয়া রিয়াজিলেন। রমেশের ছেলে দুর্ঘেশ্ব (ক্রাথায় সাহে রে এখন ?)। রমেশ রখন প্রথম

এখানে আসে সুখেন্র বয়স একবংসর। সেই সুখেন্ত্র মেয়ে বিজনী এখন যুবতী। সময় কত ক্রত চলিয়া যায় স্থ্যুবলর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িকোন।

নবীনকে সিভিলসার্জনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত্ত, গরের ক্ষেত্ত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিক্রিভাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাজিতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্বদ। লোক থাকা দরকার। অক্রান্তকর্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছৈন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা ছই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিছু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে ঘাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাঁহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, স্কুতরাং সে প্র্কিকে পেয়ারঃ গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক্ক' চেয়ার পাতিয়া স্থ্যস্করের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"আমার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মার্মা কেবল মানীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইফ্লা গোলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গোলেন না। মামার ভাইপো ছইটি চাকরি পাইয়া পূর্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তথন ঘরের গাই কালীর অনেক ত্ধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে ধানও আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গোলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই থাকুন, খেই দেখা-শোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।

মুডরাং আমার বালকিলের প্রথম করেক বংসর মামার রেশের বাড়িতে শহর। প্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট কলের শইত আমি সেধানেই ছিলাম। সে সময়ের স্বৃতি আমার মনে ধুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা মা এবং দিদিমাকে গ্রামে কেলিয়া রাখিয়া নিজের বটাটকে লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মা) খুব সম্ভষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অরশ্য মূৰে ডিৰি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না : আমার মা তো নীৰ্বতার প্রতিমৃতি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বৃজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একের পর এক করিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই 🖫 ঘর-ত্যার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, পুকুর হইডে জল আনিতেছেন, রাল্লাঘরে বসিয়া রাল্লা করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চা করিক্তেই এক্সপ একটি ছবিও আমার স্বৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মান্ত্রা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে বে <del>উবং ক্লোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বেতুমামার আলাপে</del> বুঝিতাম বিত্যামা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে আমার প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনুও মান আছে।

একদিন খেতুমামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলের। মাঠের ফেরভই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আর্দিতে। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন ত্রপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে কিরিয়া মাধার টোকাটা খুলিয়া ফেজিলেন, হাতেই কাটারিটা

উঠানের একধারে রাখিলেন, ভাহার পর হাঁকিলেন—কই বারাহী, এক ঘটি কল দে ভো—"

মা রারাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেব্-তলার ওপাশে। উঠানে ছুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে থানিকটা কাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাজির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ। চমংকার নির্জন জায়গাটি, অবচ উঠানের মধ্যে আমি সেইখানেই বেলা করিতে ভালবাসিতাম। আমার সঙ্গী ছিল সন্ভোষ। সন্ভোবের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের স্বধী ছিলেন, ইহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইটের টুকরা ও কালা দিরা দিব-মন্দির গড়িভেছিলেন।

য়া বেত্মালাকে জল আনিয়া দিতে বেতুমামা পা কুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া কেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তোর মতন কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক পেজে খাইয়েছিলি একদিনও ? খাওয়াস মি ? খাওয়ালে তোকে কেলে যেতে পারত মা"

আৰি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা
বৈত্যামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় খাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোল
কথা বলিলেন না। ঘরে চুকিয়া একটি ছোট-রেকারী ও এক ঘট
জল আনিয়া দিলেন। রেকারীতে সম্ভবন্ত বাতাসা ছিল। বাতালাশুট্রা মুখে কেলিয়া দিয়া খেতুমামা আলগোছে চক্চক্ করিয়া সমস্ত
জলটুক্ পান করিলেন, এক কোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু শরেই
দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রারাখর হইতে বাহির
হইতেছেন। খেতুমামার কোমরে পিছন দিকে সর্বদা একটি হুঁকা
গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি
মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকায় জল ভরিলেন। খেতুমামা
ছুঁপ্রকরার টানিয়া থানিকটা জল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার

মাধার বদাইয়া নিলেন। ভাহার পরই **হ'কার মৃত্** শোনা যাইতে লাগিল।

দিদিমার দৃষ্টি তথনও একেকারে লোপ পায় নাই। বেছুমামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে কাহির হইয়া। আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ স্পুরে তিনি খানিককণ মুমাইতেন।

খেতুমামা বলিলেন, "খুড়িমা, হর থেকে বেরিছে এলেন বে। চেঁচামেচি করে' ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি"

"না। ঘুম আমার হ'রে লেছে। বারাহী থেয়েচিস ?" "এইবার খাব"

"কি যে সমস্ত দিন ঘূটঘূট করিস রালা ঘরে। আমার খাওর। তো সেই কখন হ'লয় গেছে"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিনিমার চওড়া কাঠের পিড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিরা আবার রাহ্মাখরে চলিয়া গেলেন। দিনিমা বলিতেই খেতুমানা প্রশ্ন করিলেন, "পক্তির ধ্বর পেরেছ ? স্ব ভালো আছে তো"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বৌশার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওবানে থাকলেই ভালো। হ'ত"

"ভাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভবালোকরা দেখতি বউ নিয়ে একা একা থাকটোই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আজীয়-বজনদের ঘেঁসটা পছল করছেন মা। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্ডব্য সমাপন হ'ল"

্ৰ কেতৃমামা মাঝে মাঝে খ্ব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

নিদিনা বলিকেন, "সন্তোবের বাবা মুক্তেরে চাঁকরি করে, দেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বৌকে তো নিয়ে যায় নি। বৌ তো মায়ের কাছে আছে" "ভোষার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোষার মনে ছঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়"

্থেতুমামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। "কি সন্দেহ হয়"

"ও একটু স্ত্ৰৈণ"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুষ্টিত কণ্ঠে বলিলেন, "না তা ঠিক নয়! নিজের বৌকে কে না ভালবাং বাসাই তো উচিত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে' বউকে নিয়ে মঞ্জা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত"

"কিন্তু এখানকার বিষয় আশয় কে দেখে বল"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের ছঃখীরাম আর ছিক্ন," আর সামলাই আমি। তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাওনা আঞ্চকাল, আর বারাহী তো ছেলেমান্ত্ব, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই ভানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রভ্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতুমামার কথায় তিনিও যেন সায় দিতেছেন।

কভদিন আঁগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে
আছে। বড় বয়সের অনেক কথা ভূলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন
আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথাগুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামেকাথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জ'কাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুলা, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমরা বড় গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে"

46

আমি সকলের হইরা প্রতিশ্রুতি দিলাম, সার আমরা গোলসার করিব না।

"তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাভির ছেলে-মেরেরা বসবৈ প্রুণানে"
চৌধুরিরা আমের জমিদার ছিল। বাজার আসরে ভাহাদেরই
স্থান যে স্বাপ্তে এ জ্ঞান তথন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা, আমরা
বিকেল থেকে জায়গা দখল করে' বসে' আছি—"

"ওঠ ওঠ উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। **ওই আল** কর্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীর। একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্তা কে তাহা আমি জানিতাম না!

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে' রইলে কেন লোকা উঠে পড়, উঠে পড়"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন"

পর মৃত্তেই পটলকর্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচষ্ঠ এক চড় বসাইয়া আমার কান ছইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শৃষ্ঠে তুলিয়া কেলিলেন।

"দুর হ'য়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন—"

ছুঁ ড়িয়। ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাঁড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম 'না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্তা আমাদের বাড়িতে আসিরা হাজির, হাতে একটি সোলার তৈরি পাখী।

"ও ৰারাহী, তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কান মলে চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে—"

সোলার স্থলর পাথীটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভূলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দেশে তাঁহাকে প্রনামও করিলাম। **প্রটেল্**কতা সভ্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে থাকিতেন না, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্ভার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে किছ नाई। थ्रव धनवरन करमा बः हिल। जान नारम हिन त्याम। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোধ ছইটি থব ছোট ह्यों हिल। नाकि थाना, हिब्कि हिं हुए।, हिबुटकर नीटह दिन थनथरल हर्वि। (गाँक-माणि किल ना। (वँटि साहै। हित्मगान গোছের (চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যস্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মান্তে মান্তে অন্তত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্বাতী পূজার সময় (এমনি একটি অভূত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। জাহার সনিজের কাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। গ্রামের কুস্কুকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্তা নিজের ব্দগদাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়। একবার অস্মস্তার জন্ম কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিছ না। অপত্যা পটলকর্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। ৰিলিলেন, "মজ্রি তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালে। প্রতিমা গড়তে পার্বে তো-"

পঞ্চানন বলিল, "পারব"

"বেশ, তাহলে গড়। জগন্ধাত্রী পূজোর আগের দিন আমি কোলকাত্রা থেকে আসব । এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমা**ট্ট তৈরি** আছে, নিধুঁত প্রতিমা চাই"

. পটলকণ্ডা কলিকাতা চলিয়া গোলেন। প্ৰঞানন প্ৰতিমা গাড়িতে লাগিল ক্লুকগদ্ধাত্ৰী প্ৰায় আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকণ্ডা বখন শ্রেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পরিষদ ভোলানাথের ক্ষিত্র তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্তই স্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি স্টেশনে থাকিবার জন্ত পত্র লিখিয়াছিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে" "নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—" "তাঁর মানে ? ভালো হয় নিং"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না"। "পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একথা তাঁহার বৃত্তিতে বাকী রাইল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছ**ন্দ হ**য় নি তাহলে''

শ্পুজো করবে ভূমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি'

পটলকভার গৃহিণীও (সকলে জাঁহাকে পটল গিন্ধি ৰলিয়া ডাকিড) ট্রেন হইতে নামিয়াছিলেন। তিনি মাধার লোমটাটা একট্ট টানিয়া বলিলেন, "তখন বলেছিলাম কেন্তনগর থেকেই কারিগর 'আমাও। একজনেশ্বই না হয় অনুথ করেছে, আর কারিগর ছিল না দেখানৈ ? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল"

পুটলকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পক্ষা আমাকে বললে কেই-নগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে' দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রক্রিমা ওই তো গড়েবিক বছর''

ভোলানাথ বলিলেন "এবার পড়ে নিন 'সোদারবেনেরা এবার

কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমংকার প্রতিমা **হয়েছে** তাদের"

"তাই না কি"

পটলকর্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনার-বেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের স্বর্ণবিণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শক্ততা ছিল। বংশপরম্পরাগত শক্ততা।

এই স্থবৰ্ণ-বণিকরা মকোর্দমা করিয়া পটলক্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্বস্বাস্ত করিয়াছিল। পটলকর্তা বলেন—উহারা জাল হাপ্তনোট তৈয়ারি করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্তার ধারণা সেই মকোর্দমার কলেই তাঁহাকে আৰু বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্বপুরুষদের বিষয়আশর থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈশ্য সত্ত্বেও পটলকর্তা পূর্বপুরুষদের জগদ্ধাত্তী পূজাটা বজাঁয় রাখিয়াছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনার-বেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেকা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনার-বেনেরা প্রাচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাতা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসূব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্তার ছিল না। অবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অস্তত যাহাতে সোনার বেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভালো হয়; প্রতি বংসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বি**লিত** এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা !

বাড়িতে ঢুকিয়াই ভাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত ! হাবু
পাড়ারই ছেলে এবং সম্পুর্কে জাঁহার নাতি। .

"হাৰু, প্ৰতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয় নি দাছ্ । কান ছটো ইছ্রের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্তা ক্রোধে অফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়াঁ গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বিদয়া তথনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্তা দালানের দারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমূহুরেউই তাঁহার কণ্ঠনিঃস্ত বজ্জনির্ঘোষ শোলা গেল—"পঞ্চা! এ কি করেছিস । এই কি সিংহের কান ।"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্তা যাহা করিলেন ভাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া ব্লিয়া পঞ্চাননকেনা পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে, কাল যে পূজো—"

পটল-গিন্ধি ছুটিয়া আসিয়া মৃক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাড স্ক্রাজিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সস্তোষের মায়ের কাছে গুনিয়াছি। তিনি থ্র চমংকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্তার সহিত দেখা আরও ছই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বলিব। পটলকর্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দ্রসম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বংসল ছিলেন। অনেক গলীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে গুনিয়াছিলাম…" এই পর্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখী সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুছেটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীম্বকালে কি চমৎকার ডাকে। তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। প্রীম্বকালে যাহার গলায় অত স্কর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অভ্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখীদের কি পাক্ষাঘাত হয় প্লামেলটা উড়িয়া গেল। কুমারও উঠিয়া পড়িল। খাতাটি বগলে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।

পিছনের ঘরে বসিয়া কুমার আবার স্মৃতিকথায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

"আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে।
মনে পড়িতেছে সস্টোবের মাকে, আমার সইমাকে। আমার
শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন জিনি।
প্রভাহ সন্ধ্যাবেলা ভাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম।
সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু
সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্তর্গকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি
বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল
খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বিষয়া
আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন ব্ঝিতাম
না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোরঠাকুরপো, মহেশনামা, মহেশ্রদাদা এমনি ম্বর কত নাম। খেতুমামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'সন্ধ্যের সময় বৌদি অভীতে
ক্রিরে যান।' হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত।
ক্রেই সময় বাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বছদিন পূর্বে মারা

শিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধার সমত্র পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আর্মরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধার সময় সইমার কাছে পিয়া আভায় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার জারও ছুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীম্মকালের আমাদের আডো বসিত রালাঘুরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রাল্যর সংলক্ষ ভাঁড়ার ঘরে। সইমা রাঁধিতে রাঁধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে যে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যক্তমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখুতুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমংকার **একটি** বিশেষৰ ছিল তাঁহার। এমন ভাবে গল্প বলিভেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেৰিয়া ছেলেমেরেরা আজকাল বে আনন্দ পায় আমরা ভাহার চেয়েও বে আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার সিনেমায় আমরা মনে মনে ফে ছিলি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় ভাহা সন্তবে না। একই সক্তৰ কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছরি দেখিতার। সইমার গল্পপ্রাত কথনও মন্তর পতিতে চলিত, কবনও ফ্রেগ্রিকে। কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রভিটি চরিত্রের সহিত মইমা যেন একাশ্ব হইয়া হাইতেন। রাক্ষ্সীর ক্রা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষ্মী, পরীর কথা যুখন বলিতেন তখন তিনিই যেন পরী। আমরা কৃদ্ধখানে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে . মাঝে আমাদের গল্প-শোনার বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ্ছিল। তাই আশপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সই**যা**র ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্কি পাঠাইর। তাঁহাকে ভাছারা লইরা যাইত। করেকটি বিশেষ রালায় সইমার থুব নাম

ছিল। লাউঘন্ট, শাকের ঘন্ট, স্মুক্তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্থ ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাভিতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন স**সম্মানে** লইয়া যায়, সেকালে সইমাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে চুই একটা তরকারি রাঁধিবার জ্বন্স লইয়া যাইত। গায়কগায়িকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্ম দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহার৷ আসেন কিন্তু সইমা যাইতেন স্লেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দ্রের একটি গ্রামে একবার একজনের অস্তুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না । সইমার সহিত তাহাদের সামাত একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সম্ভোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রালা খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমংকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সইম। সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং ভাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অভুলের অরুচি সারাইয়া কিরিয়া আসিলেন। সস্তোবও তাহার মায়ের সহিত সিয়াছিল, আমারও ঘাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই।<sup>শা</sup>সইমার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন . স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্রামবর্ণাছিলেন। কিন্তু সইমা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখান। সিঁত্রবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রভের ছোট্ট একটি উল্কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সস্তোষ ছাড়।

তাঁহার জার কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শঙ্করা হুইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপযু পরি তিনটি কন্তা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্যস্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিষ্ঠায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্বে যে মহিষট। নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে না কি সমীপবর্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—
'যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ ।' কুমার প্রত্যাশা করে নাই
যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না,
বেশীর ভাগই কাদা। সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া
দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকয়
দড়ি লইয়া পিছন দিক ইইতে তাহাঁকে বাঁধিবার জন্ম গুড়ি মারিয়া
মাসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না। এইখানেই চক্রক—"
পাশের একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল।

ম্মারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে চুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে

মারম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিবটা এমনভাবে কসল নষ্ট
গরিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বৃক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক
খন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহদ
গরিল না। কুমার পুনরায় কিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল

াবা দিদিমার কথা আর লেখেন সাই, অক্সপ্রেস্ক পাড়িয়াছেন।

"...সেই সময়ের আর একটি লোকের কথা **ম** গোলক পণ্ডিতকে, বিনি আমার এবং সভোবের 💘 দিয়েছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদুর লেখাপড়া জানিতেন আ কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বেনিক্ত খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতের। সাধারণত যেরূপ উত্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীস্থু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশাল। বলিতে শাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা ময়। সম্ভোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, মুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারালায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিবিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়। গুরুমহাশারকে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমারা চোৰ বৃদ্ধিরা হাতজোড় করিয়া দাড়াইতাম। তিনি সরম্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহ। আর্ত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিনেদাবিত্র তি শুলকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, কোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশার উঠিয়া বারান্দার উপর **খড়ি দিয়া** অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপ পিয়া দাগ বুলাইতান। ক্রমশ অকরগুলি স্থুলাকৃতি ছই 🗱 আমাদের হাত মুখ জাম। কাপড়ও খড়ির ওঁড়ায় সাক ষাইত। তথন পণ্ডিত মহাশয় ত্কুম দিতেন—"এইবার ভার সাভাও--"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মঙ্গায়" "মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ"

বৈচিত্তা করিবার কথা প্রতিদিন তির তির তান হাটোক্তিক ডাল আমরা কিনতাম পতিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। वैक्रि ছোট ছোট মাটির-ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল থাকিত। *ইহার জন্ম* আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সবস্থুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে নৃতন্তের আমদানি করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিশ্বয় বৃদ্ধি করিতেন। ভালের বৃদলে কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ দবের জন্ম আলাদা পরসা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অমুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা ইইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে গুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিভেই পণ্ডিত মহ শয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্ম পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন ৰা, সামাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কেবল তাঁহার থাইবার নিমন্ত্ৰণ হুইত ৷ কাৰ্যমান পুৰ একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন ইইত তাহা নর: সানা<del>সং জ্ঞান লাভ ত</del>ৰকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেন্দ্ৰ প্ৰয়েশ্ৰত প্ৰান্তক্ষেত্ৰৰে শ্ব বড় একটি জামবাটি-পূৰ্ণ পারেন সাহিত মহাব্দ গাঁকিকিনহকারে আহার করিতেন। সেদিন ভিৰি ৰাজৰ মাইভেন কি অভিদিন তাঁহাকে পান ধাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুশ্রে দিতে দেখিয়াছি। ৢএই ঠান্দিও একটি চমংকার চরিত্র। পণ্ডিত • मशानात्वत बाज़ित काष्ट्र श्रानित वाज़ि विन, श्रानित वाज़िए श्रेरवना

ডাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। क्रोनेদির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারও সহিত ঠানদির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত থব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রক্ম তরিতরকারিই না হইত। क्मफा बिखा धुधुल, त्वथन, नानात्रकम भाक, लक्षा, शूपिना मव हिल। তাহার বাডির চটানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠানদি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোয়ো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে কেসে মরবি যে"। ঢিল-নিক্ষেপ-কারীকে কোনদিন তিনি ধরিত্বে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পডিলেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া মিনিটখানেক দাঁডাইয়া থাকিতেন. তাহার পর মূচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। । । মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। চুষ্টু ছেলেরা যে ভাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছটিয়া भानाग्न, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্বও করি<del>ডেন।</del> ভাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমূক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক প্রদিকি'। তাঁহার বদান্ততাও ছিল। নিজের এবং পঞ্জিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। জাহার বাগানের তরি-তরকারি খায

নাই এনন ব্যোক শহরা জামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত শহরা প্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সভ্যবহার করে নাই

পণ্ডিত মহাশয় তুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন তিনি রান্নাবাড়া সব করিতেন স্বহস্তে। ইহার জন্ম পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দেকোন হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠান্দিরও কুলাইয়া যায়। ঠান্দির চেহারা অন্তত মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। काँ। পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু সুলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্ধ শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম. গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কৃপ ছিল, সেই কৃপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে ্যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কুপটি ঝালাইবার জন্ম গ্রামান্তর হইতে লোক আদিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমাদের নিকট বিশ্বয়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা বাাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাডার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। ঁযে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুকু করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবৃড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি,, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্ করিয়া লোকগুলা কুয়ার ভিতর

নামিতেছে, সর্বাঙ্গে কাদা মাথিয়া উঠিতেছে, আধার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিশ্বয়ের আর অস্ত থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠান্দির সহিত গ্রামের কাহারও রজের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সস্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্বে রুন্দাবন হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্ম-ভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈঞ্চবাচার্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুক্তো মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রাস্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ভাঁহার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমগুপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না এটুকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সূত্র 🤻 অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাঁও তাঁহা≆ বোধ হয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয়,করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার পাঁচজনের বিচারবৃদ্ধির <u>উ</u>পরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠত। ঘটিয়াছিল এক অভ্ত ঘটনার ফলে। গোলক পৃতিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাদ্দীর রাধাকাম বিত্রথের প্জারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে

आजन । निवदाम शासूनीत विवाह इटेग्राहिन मूर्निनावार ज्लाग, খণ্ডরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাখ্যাম বিগ্রহ স্থাপন कतियां ছिल्मन এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিদ্ধাবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু ভাঁহাদের মৃত্যুর পর ভাঁহাদের একমাত্র পুত্র কুষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কুষ্ণকমল অতান্ত গোঁডা প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃত্যতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোটেরও প্রধান পাও। ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক -তখনই ঠানদি মধু চাটুজোর বিষয়ের উত্তরাধিকা গ্রামে ব্যবার শুরু করেন। শুরু করিব<sup>†</sup> আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ ্যে নিঃস্থান হস্তগত করিয আপত্তি

জমির পারে

গোলমা

উঠিলে-

গ্রাম দ

হঠিব

স্থপ

717



পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্থ পদ্ধা অবলম্বন করিলেন।
গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায়
গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই
ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বৃঝিতে পারেন নাই। বৃঝিতে অবশ্র বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার
গুরুদেবের জন্মদিনে মহন্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের
নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ
খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ক্ষম করিলেন।
কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু
স্পিন্তিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ
এইজন্ম তাহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল
কিতে অপস্ত করিয়া অন্য লোক বাহাল
কিতে অপস্ত করিয়া অন্য লোক বাহাল

আমি আমার - তার উপর -র একটা।

> ষ হ'য়েশ শানের খানেই শকেরা শই। ভূনি

> > সে টি

সামি এসৰ কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশৰে যথন আমি ঠানৰি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত আমের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বৃধিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্তে হৃততাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিল।ম। আমার জন্মের পূর্বেই কৃষ্ণকমল মার। গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জ্যোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি যে সকলেই সাননে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণক্ষল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি নাজানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন ভাহার ফল বীভংসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। স্থামি শঙ্করা হইতে চলিয়া আদিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক আমি যথন ঠানদির মৃত্যুসংবাদ পাই তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও না কি ঠানদির মড়া তুলিতে আঙ্গে নাই। মড়া তিন দিন প্রভিয়াছিল। গোলক পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়া অমুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদিন ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোলক পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলের তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া \* একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিয়ামত আলি। সেই কেবল লাঠি উচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশ্যের সঙ্গে শাশান পর্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলির সহায়তার গোলক পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোলক পৃণ্ডিতকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর, পর গোলক পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে পাকেন নাই। তিনি

-

ঠান্দির দ্বত সম্পত্তি নিরামত আলিকে দান করিয়া অদেশে কিরিয়া গিয়াছিলেন। নিরামত আলির সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আলিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেব পর্যন্ত পারে নাই, ঠানদির প্রেতায়ার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে ছপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।
রাজ্ব দক্ষিণে বামে সন্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে
জনক ফদল ফলিয়াছে, চারিদিকে সবুজে সবুজ। যমুনা মনের
আনন্দে একটা কৈতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে
তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু
কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সভাই
কি ভূত আছে ? মা কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন ? মুক্তি মোক্ষ
এসব কি ধরনের অবস্থা! আমাদের কথা মায়ের কি আর একট্রও
মনে নাই ? বারার কথাও না ? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে
কেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সন্মুখে আসিয়া
দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মণ ছই চি ড়ৈ আনতে বলে।
দিয়েছিলাম। সেটা এসে পৌছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাওঁ।
কত লোক আসবে তো, 'রেডিয়েড' খাবার কিছু থাকা ভাল।
রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

ছুইটি বস্তা মাথায় করিয়া ছুইজন মজুরনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়ো মৃত্ হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হুইতে যেন স্নেহ উপ্যাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তথান কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বৃড়টি হুইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ

বাড়ির সাই ভাষার চেনা। বিতীয় সমূহনীট অস্থানা করিব। ভাষার।

্তিভলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চলকুম। বেংখা যেন ভ্যাম্প না লাগে"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া **যাইভেঁছিলেন** তি কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল **অবশেষে** না "ওর দামটা কি এখনিই দিয়ে দেব"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবার দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের স্থার বলিলেন, "ভোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে ফেওনা। সে অভ্ন তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্সে অনাস ভিল—"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পালক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।
তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া
গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা ছুইটি ভঁড়ার ঘরে
মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

শেষ্ঠ্বনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল।
কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবৃকে হাত বুলাইয়া
আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অনুখের কথা খুঁটাইয়া
খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া
হইয়াছে কি না, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে।
ভাহার পর মান হাসিয়া যাহা বলিল, "তোদের দেখেই আমার
আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে
কর্মলা সবে জোয়ান হয়ে উঠছিল, গতবার কলেয়ায় সেও গেল।
রাখাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, থেটে খেটে সেইটেই উশ্বল

9.4

কুমার উর্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে লাও" "আচ্চা—"

মজুরনী জুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাজাইরা তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের ছুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

 কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে গুরু করিয়াছিল সে।

"···আজ শেষ বয়সে শঙ্কর। গ্রামে অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িভেছে, সেটি গ্রামের পূক্তা পার্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা। বৈশাখের নবর্ষ হইতে শুকু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গল্পেশ্বরী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, জামাই यष्ठी, ममरता, স্नानयाजा, तथ, नीलयष्ठी, त्यूलन, क्रमाष्ट्रगी, लक्की পृका, সরস্বতী পূজা, ছুর্গাৎসব, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তাছাড়া সীতানবমী, লুপ্তনদ্পী, . উমা চত্থী, নাগপঞ্মী, ত্রিষ্টমী. তালনবমী, সভানারায়ণ 🕬, ললিতা সপ্তমী, প্লিপুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট উৎসবেও অংকর বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙীন পতাকার সারি, রঙীন কাগজ আর রাংতায় তৈরি মন্দিরের মতো একাণ্ড 'তাজিয়া', মনুয়বেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীংকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার<sub>ু</sub> ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমালের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি কিরাইয়া আনে। ऋस পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভূতি

দেখাইয়াইল । মাজে লৈ ধনন আমাকে লইয়া কিবিল কৰ্ম বাড়িতে কামাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।…

শ্দমন্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য ছর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম বেন মাতিরা উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই হর্ণোৎস্ব হইত। সে কি সমারোহ। পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা সঞ্জি শুক্ল করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা পার্মা ছেলেরা, সর্বক্ষণ তাহার নিকটই ভীড় করিয়া দাড়াইয়া পারিভার এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন বিভিন্ন মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দুশমী পর্যস্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়ের। পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাখিতেন, কেহ প্জার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইরা তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমগুণের পিছনের দিকে গোটা ছই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকিত। যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়ের। নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিশ আয়োজন করিতেন কর্মকর্ভারা। যারা, ঢপ, কীর্ভন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের আর তত রেওয়াজ নাই। বাছাজব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্ম প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তি-ভোজনে বসিয়াও অমিরা ভূরি-ভোজন করিতাম। খাগুদ্রোর তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাছ থাকিত না, থাকিত ভালো সুগন্ধ আলে। চালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রক্ষ নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, ছই তিন রকম মিষ্টার, দই এবং পায়েল। মায়ের সম্পূর্প একটি ছাগ-শিশুকে

বলিদান ৰেওয়া হইত, ভাহা দায়াও ছইড, ৰাক্ৰীকৈ ভাছা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার **আমিবছের প্রমান বড একটা**। শৃষ্টিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছই চারি টুকরা আলু, ছই ছারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে ভুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিব রা**রাগুলি** কিন্তু অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ব হইত। ওরূপ সুনিষ্ট নিরামির রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সস্তোষের মা নিজের হাতেই ছুই ভিন্টা ভরকারি র'াধিভেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও ভিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্তাব্যক্তিরা বলিতেন— আমরা কিছু জানি'না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সস্ভোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভূজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জক্ত খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যে-বাড়ির পাঁচ শরিক ৰছী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত। ভার খুব গুরুভার ছিলনা। পূর্বপুরুষেরা এজন্ম প্রচুর জমি শিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোঝের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে 🕸 মি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্যে পূজার সময় যত ছধ দই লাগিত ভাহা সরবরাহ করিত। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজানদার বাজনা বাজাইত বিনামূল্যে, তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল পুরোহিতেরও অমি ছিল। ছলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্ম ছাগ-শিশু সরবরাহ করিভ, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস **খাটিভ, শ**ভু ময়র। ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড়জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জয় কেই ছই বিঘা, কেই পাঁচ বিঘা জমির উপস্বত ভোগ করিত।

বিভিন্ন বিভাগ বিশ্ব বি

আমার মনে এই ধরনের বন্ধ স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। ক্র স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পৃথামুপুথ বর্ণন করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রাক্ষ তারী করিবার পূর্বে আরও ছইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খেতুমামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খেতু
মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকু
বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাধিয়া গিয়াছিলেন। খেতু
মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় তালবাসিতেন।
পরের উপর প্রভুষ কলিবার প্রবৃত্তি সব মায়বেরই অল্প-বিস্তর থাকে,
পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার স্থবোগে খেতুমামা এই প্রবৃত্তিটি
চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিক্তার সহিত্ত হাঁক-ডাক করিয়াই
করিতেন। তথ্ মামার নয়, বিদেশবাদী আরও অনেকের বিষয়
ভাহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বছু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-

জ্ঞাতা কলিকাতায় ব্যাহে কাজ করিতেন। ভাঁহার বিষয়-আশ্রের ভার ছিল খেতুমানার উপর। গ্রামের আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা **শুর্** বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া আমে ভাঁহার প্রতাপ খুব ছিল! তিনি এমন-ভাবে কথাবার্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বজিতে শোনা যাইত—"এই খেতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে ফার্ছ, গাছে ফল-পাক্ত, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরী, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কলিকাতা, মাজাজ, মাছরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে' বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারি চালাচ্ছে কে—এই খেতু চাট্জো। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই মাানেজার, কিন্তু আসলে আন্ত একটি জরদগব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর জমিদারি থাকত ? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ৰৱে' বসে' আছে এই খেতু চাটুজ্যে!" খেতু-মামাকি প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকোর্দমার তদ্বির করিবার জন্ম। নিজের মকোর্দমা নয়, পরের মকোর্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চলাজনক ঘটনা ঘটিল। প্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খেতুমামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খেতুমামার দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল্প এবং সকলের পুকুর ইইতে মাছ নিয়মিতভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্মের কল বাতাসেন্ড্রা উঠিল, খেতুমামা তাহাকৈ হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরীদের বাগানে চ্কিয়া ভাব

পাড়িতেছিল। খেতুমামা বাগানের পাঁশ দিয়া যাইতেছিলেন—
বাজার করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার নজরে পাড়িল নারিকেল
গাছে কেঁহ চড়িয়াছে। মাথার পাগড়ি এবং গায়ের কতুয়া দেখিয়া
মনে হয় কমল পাশি। সেই সাধারণত সকলের ডাব পাড়িয়া
দেয়। কিন্তু সে তো তাঁহার নিকট অন্তুমিত লয় নাই। বিনা
অন্তুমতিতে সে ডাব পাড়ে কেন।

খেতুমামা হাঁক দিলেন—"ডাব পাড়ে কে—"

"আমি কমল"

"কার হুকুমে ডাব পাড়ছ"

"কমলবাবুর হুকুমে"

খেতুমানা একথা শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিছ
হটিবার পাত্র নন তিনি। বাগানে চুকিয়া নারিকেল গাছের নীটে
উপ্র মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর ঘোষাল বিপদে শড়িল।
সে কমল পাশির পাগড়ি এবং ফতুয়া পরিয়াই ভাব চুরি করিতে
আসিয়াছিল, এই কৌশলে সে ইতিপূর্বে বছবার ডাব পাড়িয়াছে
কমল পাশির সহিত তাহার ষড় ছিল। খেতুমামা যে এমনভাবে
নারিকেল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবেন তাহা সে কয়না
করে নাই। গাছের উপর সে যতটা পারিল দেরি করিতে লাগিল,
কিন্তু খেতুমামা অনড়। অবশেষে নামিতে হইল তাহাকে। খেতুমামা হুমুখ ছিলেন। বিশুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে
শালা তুই। কমল পাশি সেজে এসেছিস। তোর বাপও পাশিশা.কি"

বিশুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিফুলিক ছুটিতে লাগিল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

খেতুমানা মূখ ভ্যাংচাইয়া প্রক্ল করিলেন, "নারকোল গাছে উঠেছিল কেন—আঁ্যা—"

"আমার থূশী"

"ভোমার খুশী ?"

্থেতুমামা তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিলেন। এইবার বিগুর মুখ ছুটিল।

"আপনি মারবার কে। আপনার বাপের গাছ ॰ূ"

এইবার খেতুমামার অদৃশ্য পুচ্ছটিতে পা পড়িল। তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে একটি বেঁটে লাঠি সর্বদা থাকিত, সেইটি তিনি সজোরে বিশুর মাথায় বসাইয়া দিলেন। মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল।…

খানিকক্ষণ পরে ফুল-মামী (খেতুমামার ন্ত্রী) কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, খেতু মামাকে পুলিসে ধরিষ্কা লইয়া গিয়াছে।

্ "উম্বন ধরিয়ে বসে আছি, বাজার করে' আনবেন তবে রালা করব, একি কাও মা—"

শেতু মামা জামিনে খালাস পাইলেন না। মকোর্দমা হইল।
আদালতে চৌধ্রীদের ম্যানেজার বৈকুঠ তরফদার হলপ করিয়া বলিয়া
আসিলেন যে তিনি বিশু ঘোষালকে ডাব পাড়িবার অনুমতি
দিয়াছিলেন। বিনাদ চৌধ্রী বয়ং সাক্ষী দিয়া বলিয়া গেলেন
যে তিনি খেতুমামাকে তাঁহার বাগানের বা বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত
করেন নাই। খেতুমামার ছইমাস জেল হইয়া গেল। কিনাদ
চৌধ্রী ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে খুব ছঃখিত হইয়াছিলেন। পরিষদ
মহলে নাকি বলিয়াছিলেন—সম্ভব হইলে তিনি খেতুমামার পক্ষ
অবলম্বন করিতেন, কিপ্ত তাহা সম্ভব ছিল না। ঘোষাল পরিবারের
বিশু ছেলেটা বখাটে সন্দেহ নাই, কিপ্ত বিশুর দাদা একজন রায়
বাহাছর ডেপুটি ম্যাজিস্টেট। আজ না হয় খুলনায় আছে কাল
যদি এখানে আসে ? কুস্তীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা
যায় না। এই কারণে অতবড় একজন গভর্মনেন্ট অফিসারের
কোপদৃষ্টিতে পড়িতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

খেতৃমামার জেল হওয়াতে শুধু ফুলমামী নয়, আমরাও অসহায় হইয়া পড়িলাম। খেতৃমামা সত্যই গ্রামের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে গ্রামে চোর-ছাঁচড়ের উপদ্রব বাজিতে লাগিল। দিদিমা ফুলমামীকে আমাদের বাজিতেই আশ্রয় দিলেন। জিনি তিন পুত্র ও ছই কন্সা লইয়া আর্মাদের বাজিতেই আহার এবং শায়ন করিতে লাগিলেন। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অন্ধরোধ করিলেন—"খেতুর জেল হওয়াতে আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তুমি বাবা রান্তিরে এখানে এসে শুয়ো। যদি অস্কুবিধে না হয় এখানেই রান্তিরে খাওয়া-দাওয়াও কোরো—"।

গোলক পণ্ডিত যেন কৃতার্থ ইইয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "শোব, নিশ্চয়ই শোব। খাওয়ার হাঙ্গামা আর ক্রবেন না। আমি খেয়ে-দেয়েই আসব, নিশ্চয় আসব

দিদিমা বললেন "খাওয়ার আর হাঙ্গামা কি। **আমাদের এত** লোকের রান্না তো হবেই—"

গোলক পণ্ডিত কুষ্ঠিত মুখে বলিলেন, "না, না, সে থাক। ঠানদি আবার কি মনে করবেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোব এসে এখানে"

গোলক পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ফুলমামী দিদিমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন।
পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া যাইবার পর অসক্ষোচে মস্তব্য করিলেন, "মাগী
পণ্ডিতকে গুণ করেছে। হরিদাস বলছিল মাগী সন্ধ্যের পর যথন
রাল্লাবালা করে তথন পণ্ডিত না কি রাল্লাঘরের বারান্দায় বসে ভাগবত
শোনায় ওকে। না রে হরিদাস ?"

ছরিদাস থেতুমামার বড় ছেলে। বয়স বারো তেরো। সে উঠানে বসিয়া থমুক করিবার জন্ম বাঁখাঁর চাঁছিতেছিল। সে আরও নৃতন খবর দিল। বলিল, "পণ্ডিত মশার ক্লাদদির উন্থন ধরিয়ে দেয়, কুয়া থেকে জল তুলে দেয়। একদিন দেখলাম মশলাও বাটছে"

J

কুলমামী নাক কুঁচকাইয়া কলিলেন, "মরণ আর কি! কালে কালে কতই যে দেখব।"

ফুলমামীর রাগের কারণ ছিল। গোলক পণ্ডিত হরিদাসকে
নিজের পাঠশালায় পড়াইতে রাজি হন নাই। তিনি তিন চারিটি
ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং সেগুলিকে নিজে নির্বাচন
করিয়া লইতেন। হরিদাসকে তিনি নির্বাচন করেন নাই।

দিদিমা ফুলমামীর সহিত একমত হইলেন না।

বলিলেন, "গোলক যা-ই করুক, লোকটি অতি সজ্জন। তা না হলে ওকে রাত্রে এখানে শুতে ডাকতাম না"

ফুলমামী ইহার উত্তরে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন। গোলক পণ্ডিতের শুইতে আসিবার দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বছবার গলা-খাঁকারি দিতেন। রাস্তার মোড় হইতেই তাঁহার গলা-খাঁকারি শোনা যাইত। শুধু গলা-খাঁকারি নয়, মাঝে মাঝে—"এই— এইও" বলিয়া হুকারও ছাড়িতেন। সম্ভবত তাঁহার মনে হইত কাছে-পিঠে চোর বা ডাকাত নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে, ভাঁহার সাড়া পাইলৈই তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে। স্কুতরাং সাড়া ্দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। আর একটা কাজও তিনি সঙ্গে সঙ্গে করিতেন। তাঁহার লিক্লিকে সরু একটি বেত ভিল। পাঠশালা .করিবার সময় প্রয়োজনীয় আসবাব হিসাবে সম্ভবত তিনি সেটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠশালার কোনও ছাত্রের অঙ্গে তাহা তিনি কোনদিন ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সেই বেতটিকে এই ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাইয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে বেভটিকে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে উচাইয়া ধরিয়া "এই—এইও" শব্দ করিতে করিতে তিনি বেতটিকে ঘন-ঘন নাড়িতে নাড়িতেই পথ ্চলিতেন। মনে হইত ছেন সেটি কোন অসুখ্য শক্রর সমুখে আক্ষালন করিতেছে। তাঁহার বাম হস্তে থাকিত ছোট একটি লগন। ক্রান্তাস

বাড়িতে ভাঙার ঘরের সংলয় ছোট যে কুঠুরিটি ছিল ভাষাতেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি পলা-খাঁকারি দিয়া বেত্র আফালন করিতে করিতেই আমাদের উঠানে প্রবেশ করিতেন তাঁহার জন্ম বারান্দায় এক ঘট জল আগে হইতেই রাখা থাকিত। তিনি লঠ্মটি বারান্দায় রাখিয়া কোটের পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একজোডা খড়ম বাহির করিতেন। মায়ের আদেশে আমি তাঁহার পায়ে তল ঢালিয়া দিতাম। পা তুইটি ভাল করিয়া ধুইয়া মছিয়া তিনি খডম পড়িতেন। তাহার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিতেন— "মা লক্ষ্মী, এবার তোমরা শুয়ে পড সব। আমি রইলাম কোন ভয় নেই।" তাহার পর কোটটি খুলিয়া আলনায় রাখিতেন এবং বিছানায় বসিয়া চক্ষু বৃদ্ধিয়া মৃত্বকঠে দীর্ঘ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আর্ত্তি করিতেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেন। কাহাকে প্রণাম করিতেন জানি না। তাঁহার এই প্রণত অবস্থার ছবিটিই আমার মনে আঁকা আছে। তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি যখন প্রণাম করিতেন মা তখনই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন, তাই তাঁহার শোয়াটা দেখিতে পাইতাম না। খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি নিজের দোকানে চলিয়া যাইতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতাম—দেখিতাম তিনি স্নান করিয়াছেন, দোকানে ধুপধুনা জ্লিতেছে, তুই চারিটি খরিদার আসিয়াছে। আমাদের কার্যক্রমও শুরু হইয়া যাইত।

শেখতুমামার জেল হওয়াতে দিদিমা পুত্রের নিকট যাইবার
জন্ম ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন। ছিলকে প্রায়ই বলিতেন—দেখতো,
কেনারাম বাড়িতে এসেছে কিনা, থাকলে ডেকে আনিস। কেনারাম
সরকার ছিলেন দিদিমার বাপের বাড়ির লোক, তাঁহার সহিত হয়তো
আত্মীয়ভাও ছিল, ঠিক জানি না। কেনারামের বোনের খণ্ডরবাড়ি
শক্ষরায়। কেনারাম ভগ্নীপতির কাছেই

ক্রিক্তন, চাকুরি করিতেন

স্বিত্তিক করিতেন

স্বি

পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। দিদিমার চিঠি লিখাইবার দরকার হইলে কেনারামের ডাক পড়িত। দৃষ্টিশক্তি কীণ হওয়াতে দিদিমা নিজে চিঠি লিখিতে পারিতেন না। আমার মা-ও নিরক্ষরা हिल्म ना । किन्छ मारक निया निनिमा क्रिके लिथारना शहन्न করিতেন না। বলিতেন, ও বড়্ড ভড়বড় করে' লেখে। চিঠি একটু শুছিয়ে লিখতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, কেনারাম বেশ শুছাইয়া বাগাইয়া চিঠি লিখিতে পারে। তাহার হাতের লেখাটিও ভালো। কেনারামকে কিন্তু প্রাক্তিই বাড়িতে পাওয়া যাইত না। কারণ তাহাকে প্রায়ই তাহার ভগ্নীপতির করমাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাদের চান্নী ছিরুর অন্তত তাহাই মত। যাই হোক ছিরু একদিন কেনারামকে ধরিয়া আনিল, দিদিমা তাহাকে দিয়া মামাকে চিঠিও লিখাইলেন। চিঠির মর্ম ক্ষেত্রনাথের জেল হওয়াতে তাঁহার। বড়ই বিচলিত এবং ভীত হইয়াছেন, গ্রামে তুইলোকের উপস্তবও বাড়িয়াছে, স্নুতরাং তাহার। এখন সাহেবগঞ্জেই যাইতে চান। ধানের বিলি-ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। ছই সপ্তাহ পরে মামার উত্তর আসিল। তিনি মাতৃভুক্ত লোক ছিলেন, উত্তরে জানাইলেন যত শীঘ সম্ভব তিনি সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পত্র পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন; কিন্তু হাতে ছুই তিনটি শক্ত রোগী 🤫 কায় আসিতে পারিলেন না। আরও মাসখানেক কাটিল, কিন্তু মাম। আসিলেন না। তখন দিদিমা স্থির করিলেন গ্রামের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া. তিনি নিজেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া যাইবেন। তাহাও থুব সহজ্ঞসাধ্য হইল না। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে অক্সরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—ট্রেনে বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহার মাথা ঘোরে, 'বমনেচ্ছাও' হয়। এই কথাটিই তিনি বলিয়াছিলেন আমার <u>বে</u>শ মনে আছে। বলিলেন এই কারণেই তিনি নিজের দেশে কাইতে পারেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় দেশে যাইবার

ভাঁহার প্রেরাঞ্জনত হয় না। একথা শুনিবার পর বিদিমা আর কিছু বিলতে পারিলেন না। তিনি ভবন প্রতলকভাকে একটি পরা, লিখাইলেন যে তিনি যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিবেন তবন ফিরিবার পথে তাঁহাদের বেন সাহেবগঞ্জে রাখিয়া যান। প্রতন্তকভা সম্মতি জানাইয়া উত্তরও দিলেন, কিন্তু লিখিলেন বে ফুই মাসের পূর্বে তাঁহার ছুটি পাইবার সম্ভবনা নাই। তভদিন যদি দিনিমারা শহরায় থাকেন ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে পোঁছাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। একদিন অভাবিত উপায়ে সমাধান হইয়া গেল। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল একটি।

"কে বাবা তুমি—"

"আমি কেদার"

"কেদার! এ সময়ে কোথা থেকে এলে বাবা"

"আমি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মৃণালপুর প্রামে একটা গানের আসরে এসেছিলাম। সেখান থেকেই এখানে এলাম। আপনাদের বাড়িটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনারা যে এখানে আছেন তা জানতাম না"

"বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। আমাদের যে কিভাবে দিন কাটছে" দিদিমার গলা কাঁপিয়া গেল, তিনি চোখে আঁচল দিলেন।

বাবার সঙ্গে যে লোক হুইটি আসিয়াছিল বাবা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "এইবার তোমরা যেতে পার। আিঠিক জায়গায় এসে গেছি। এই নাও—"

বাবা মেরজাইয়ের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিতে গেলেন। তাহারা কিন্তু কিছুতেই টাকা লইতে চাহিল না। উভয়েই হাত-জ্যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি আমরা নিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিসে দিয়ে দিন—"। বাবাও দেখিলাম না-ছোড়, তাহাদের কিছু দিবেনই। অনেক বলা-কহার পর তাহারা অবশেষে একটি করিয়া টাকা লইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দিদিমা চোখে কম দেখিতেন বলিয়াই বোধহয় কানে বেশী শুনিতেন। উঠানের একপ্রান্তে লোক হুইটির সহিত বাবার যে বাদাস্থবাদ চলিতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলে, পুলিসের কথা বলছিল কেন, কে ওরা"

বাৰা সংক্ষেপে বলিলেন, "ডাকাত—"

"ডাকাত! বল কি!"

বাবা যাহা বলিলেন তাহা রোমাঞ্চর।

"কাল বিকেলের দিকে মৃণালপুর থেকে বেরিয়েছিলাম। মঙ্গল গাঁরে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্ষিধে পেয়েছিল, একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে' তাকে জিগ্যেস করলাম—শঙ্করা যেতে হলে কোন রাস্তা সোজা হবে। সে বললে—মান্ত্র-লোটন মাঠটা পার হয়ে দবিরগঞ্জ, সেখান থেকে আশনা, আশনা থেকে শঙ্করা ছুক্তেম্পের মধ্যেই। কিন্তু মান্ত্র্য-লোটন মাঠে



ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে, রাত্রে ও-মাঠ পেরুনো ঠিক হবে না ঠাকুর। তার চেয়ে রাত্রে এইখানেই শুয়ে থাকুন, ভোর-বেলা বেরিয়ে যাবেন। আমি দেখলাম রাত্রের মধ্যেই যদি আখনা পৌছে যেতে পারি তাহলে সকালে এখানে পৌছে যাব। আরও ভাবলাম সন্ধাবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটতেও পারব। মায়ের নাম করে' বেরিয়েই পড়লাম। বিপদটি কিন্তু ঘটল। মামুষ-ক্রোটন মাঠের মাঝামাঝি যখন এসেছি গুটি চারেক কালো কালো মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন বললে—এই চল আমাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম কে ভোমরা। বললে, আমরা মায়ের অমুচর, বলির পশু সন্ধান করতে বেরিয়েছি, তোকেই বলি দেব, চল। বললাম, তোমাদের মা কোথায় আছেন। দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল সেই দিকে দেখিয়ে বললে—ওই গাছতলায়। বুঝলাম, আপত্তি করলে এইখামেই মেরে ফেলবে। গেলাম তাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। গোটা ছই লঠনও রয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকটি লোকের ছযমণের মতো চেহারা, গাঁটা গোঁটা, কালো মুশ্কো, মাথায় বাবরি চুল, প্রত্যেকের হাতে বেঁটে মোটা লাঠি একটি করে'। আর গাছের ডালে সত্যিই দেখি মা কালীর পট টাঙানো রয়েছে একটি। পটটি ঘিরে জবাফুলের মালা তুলছে। আমি বুঝলাম আজু আর নিস্তার নেই--"

দিদিমা রুদ্ধশালে শুনিস্ভছিলেন।
 "তারপর—?"

"মৃত্যুর জন্মেই তৈরি হলাম। তাদের বললাম, আমার একটি অমুরোধ আছে কেবল, মরবার আগে প্রাণভরে মায়ের নাম গান করতে দাও আমাকে। আমি ছেলেকেলা থেকে মায়ের নামই গান করেছি, শেষ সময়েও ভাই করতে চাই। আশা করি আমার এ

অমুরোধটি ভোমরা রাখবে। একথা জ্ঞনে তারা নিজেদের মধ্যে গুজ্ঞজ ফুসফুস করে' পরামর্শ করলে খানিককণ। তার পর वलाल—त्वम, जामारमत जाशिख तारे। हाक मार्यत नाम একখানা। আমি ঠিক কালীর পটটির নীচে ∫ ভারপর সেতারটি বেঁধে ধরলাম একখানা শ্রামীসঙ্গীত দরবারি কানাড়ায়। ডাকাতের দল চুপচাপ বসে' শুনতে লাগল। খানিককণ পরেই কিন্তু আর এক কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড গাছ, অনেক পাখী ছিল তাতে। তারাও সব একযোগে সঙ্গত করতে লাগল আমার সঙ্গে। সেই অন্ধকার মহাশৃত্য সূরে সূরে ভরে' উঠল যেন হঠাং। অন্তুত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল একটা। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহাজ্ঞানশৃত্য হয়ে পড়লাম, তারপর ঠিক যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না, আমার গান যথন শেষ হল তথন চোখ খুলে দেখি সেই পঞ্চাশ জন ডাকাত হাত জোড় করে' আমার সামনে বসে' আছে। আর মা কালীর পটে যে জবাফুলের মালাটা ছিল সেটা আমার গলায় রয়েছে। আমি যথন তক্ষয় হয়ে গান গাইছিলাম তথন মালাটি আপনি নাকি ওপর থেকে আমার গলায় এসে পড়েছে। কখন পড়েছে, কি করে' পড়েছে তা আমি ব্ঝতে পারি নি। ডাকাতদের বললাম, আমার গান শেষ হয়েছে, মায়ের কাছে যাবার জন্মে আমি প্রস্তুত হয়েছি, এবার তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারা বলতে লাগল, আপনাকে আমরা চিনতে পারি নি ঠাকুর, আমাদের মাপ করুন। আমরা ভক্ত নই, আমরা ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে। পেটের দায়ে এই মহাপাপ করি। কিন্তু আসল ভক্তকে আমরা চিনতে পারি। আপনার গায়ে আমরা হাত দিতে পারবনা। স্বয়ংমা যথন আপনাকে অভয় দিয়ে আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমরা কি আর কিছু করতে পারি ? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পৌছে দিয়ে আসর। কারণ কিছুদূর গিয়ে আমাদের আর একটা ঘাঁটি আছে, তারা হয়তো আপনাকে

আটকাতে পারে। ওরাই আমাকে সঙ্গে করে' পৌছে দিয়ে গেল—। সবই মায়ের ইচ্ছে—"

বাবা উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন। যাহা বলিতে-ছিলেন তাহা এতই চমকপ্রদ যে তাঁহাকে দিদিমা বসিতে পর্যস্ত বলেন নাই। এইবার তাঁহার হুঁশ হইল।

মা কালীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন
"সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া, তিনিই রক্ষে করেছেন। তুমি বাবা
উঠে এস, এখানে ব'স। হাত পা মুখ ধোও। ও বারাহী, কোথা
গেলি তুই, কেদার এসেছে, জল নিয়ে আয়, পা ধুইয়ে দে, পেয়াম
কর—"

আমি লেবু গাছের আড়াল হইতেই সব গুনিতেছিলাম ও দেখিতেছিলাম। মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তিনি রান্নাঘর হইতে একগলা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইলেন। মাকে এত বড় ঘোমটা দিতে আগে কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। যদিও একটু অবাস্তর হইবে তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। মা খুব ভালো অভিনয় করিতে পারিতেন। একবার লুকাইয়া মায়ের অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। ছপুর-বেলা সইমার বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের আড্ডা জমিত। একদিন সস্তোষ ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি আমাকে বলিল, মায়েরা থিয়েটার করছে, দেখবি তো আয়। গিয়া দেখিলাম সইমার শুইবার ঘরে খিল-লাগানো। কিন্ত কপাটে ছিলে চোখ লাগাইয়া দেখিলাক: • মা চমংকার একখানি শাভি পরিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। সইমা-ও আর একটি চমংকার শাড়ি পরিয়া মায়ের মুখের সামনে হাত নাডিয়া নাডিয়া পছে কি বলিতেছেন। সইমার বলা শেষ হইলে মা শাড়ির আঁচল দিয়া চোথ মুছিয়া সইমার মূথের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর তিনিও কবিতা আযুদ্ভি করিছে লাগিলেন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিব বলিয়া প্রত্যানা

করি নাই। উত্তেজিত হইয়া আমি মা-কে ডাকিতে যাইতেছিলাম
কিন্তু সন্তোষ আমাকে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং চোখের
ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে
ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে
ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে
কর্মা। কাইকে বলিস না যেন। জানাজানি হয়ে গেলে মা
ভয়ানক রাগ করবে'। মায়ের একগলা ঘোমটা দেখিয়া সেদিনকার
কথা মনে পড়িল। মনে হইল মা সেদিন যেমন সীতা সাজিয়াছিলেন
আজ বোধ হয় তেমনি কনে' বউ সাজিয়াছেন। বাবা বারান্দায়
ভাঁহার ধুলিধ্সরিত পা ছইটি ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন। মা প্রথমে
গিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর ঘটি ঘটি জল ঢালিয়া তাহার পা
ছইটি ধুইয়া দিলেন, ভাহার পর একটি টুকটুকে লাল গামছা দিয়া
পা ছইটি মুছাইয়া দিলেন। বাবা নির্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন,
যেন কোন মহারাজা ভাঁহার প্রাপা সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম এই আগন্তুক কে! তথনও তাঁহাকে আমি কাবা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। চেনা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এত দিন পরে ফিরিলেন।

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পডিল।

বলিলেন, "স্থায় গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে" মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আরোর ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু, দেখ তো স্থায় কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু না কি"

ছিরু রাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পূর বলিল, "সৃষ্টিয় ওই যে নেবৃতলার পিছন থেকে উকি মারছে। এদিকে আয়—" আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করতে লাগিল। আমি একছুটে বাইরে চলিয়া গেলাম।

"দেখছ, ছেলের কাণ্ড"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাথিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর মেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে না কি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্ম তিনি একখানি লাল পাড় শাড়ি, দিদিমার জন্ম একজোড়া থান এবং আমার জন্ম একটি ছিলেট দোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা বেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেই-খানেই আন্তানা গাড়িলেন। ছিল চৌকির উপর শতরঞ্জি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুঁটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাজেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল কিন্তু ইহাও ব্ঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা" "আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—" "আমি এবার চান করব। তেকা নিয়ে আয়"

ু ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া 🌯 আসিলাম। বাবা অনেককণ ধরিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্ণন করিলেন। কানের গতে দিলেন, নম্মের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁছার চোথ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি হুই চোবেও এক কোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অঞ্চপাত হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে এমন করিয়া তেল মাথিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করছিলাম বাবার গায়ের রং কভ ফরসা, বুকের মারখানটায় কে যেন সিঁতুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা খানিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম **স্ভো**ত্র-আরুত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানাস্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনককার কার্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্থায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে' দিতে পারবে ?"

"হাঁা, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে ?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। স্থা, যা পঞ্চাননকে নিয়ে আয়"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার হইল। সেই পঞ্চানন যে পটলক্তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

त्नदेविन मक्तात किছू भूर्त जात अक**ि जि**निमक नका कतिया-ছিলাম, মনে পড়িতেছে। সইমা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁবছে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্তেও তাঁহার শৌপায় একটি বেল-ফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। গুই জ্রর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট্ট একটি কাঁচ-পোকার টিপ। মায়ের কোনও **আগতি** তিসি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি বজুকে ভূরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজ হত্তে মায়ের পা ঝামা দিয়া ঘসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রাশ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না. তাঁহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্বে আর কথনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা আড়ময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন। দিনরাত সংসারের নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন—বাসন মাজিতেন, ঘুটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমন কি তুধ পর্যন্ত তুহিতেন—তাই তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিকার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সইমা সন্ধ্যার সময় আনিয়া পালছের উপর ফরুদা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, "তুই আজ আলার কাছে গিয়ে শুৰি সম্ভোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ।" আমি একট বিস্মিত হইলাম। সইমার কাছে সন্ধাার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প শুনিয়াছি. কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা 'একটু নৃতন ধরনের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে।" সইমা হাপিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলায় কথনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সম্ভোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকথানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয় রুদ্ধাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সমহ যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তল্ময় হইয়া বসিয়া-ছিলাম। বোধহয় বাহাজানও ছিল না। সহসা সইমার কণ্ঠখরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সইমা দার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোথ মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন! তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন "আমি পালাবার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না"

সইমা কথায় • হটিবার পাত্রী নন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অন্ত্রমতি দিন, ভাত বাড়ব p"

"বাড়ুন"

পালা-ঘটিত কথা-বার্তা তখন বুঝি নাই, কথটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সইমাই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল কেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সইমা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছুসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সইমাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়। রান্না করা সার্থক হ'ল।"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করতে লাগিলেন আমি সইমার বাড়িতে চলিয়া গেলাম। সইমা গল্প করিলেন। সেদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মালুবের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়**ভী**ানামটাও । কম অন্তত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহংস আসিয়া আমাকে বলিতেছে 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্থোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সইমা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি চতুর্দিক নিস্তর। খানিকক্ষণ দাঁডাইয়া রহিলাম. তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। অপ্ন সত্য হইবে, এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মূনে হইতেছিল যে কিছ একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠকখানার ঘরটা আমাকে অন্তভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন আম গাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দর্জা খোলা। সইমার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী। দুর নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্ত সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দর্জা খোলা। লঠন জলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট ঠেসানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁভাইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতে।

বয়ন আমার নয়, কিন্তু এটা ব্রিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরম্তিবং নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অভুত একটা গ্রাজার সমস্ত অস্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সইমার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সইমা আর মা বায়ান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সইমা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া-ছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সইমা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। উঠে এলি কেন রে—"

"ঘুম ভেঙ়ে গেল" '

"থিদে পায় নি তো, সংস্কোবেলা থেলি না তে! ভাল কুরে'। পায়েস থাবি একটু ?"

"না"

"তাহলে শুবি চল"

সইমার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বৃদিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দার খোলা, প্রদীপের মৃত্ব আলো বারান্দায় আদিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বিদিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরনে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তলয় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গন্ধীর মাধুর্য তখন ভালো

করিয়া বৃঝি নাই, কিন্তু এটুকু বৃঝিয়াছিলাম মা হংশ পাইয়াছেন। হংশটা কেন এবং কিসের ভাহা বৃঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিবাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে থাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুভে আসে নিকেন সইমা"

"পূজো করছেন" "এত রাত্রে কিসের পূজো"

"কালীপূজা"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সইমা আর আমি জাম-তলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু ছই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লগুন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া প্র্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্লণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা ছইজন জার্মতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার আসর বেশ জন্মকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ বাছাযন্ত্র আসিয়া জুটিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অহা পাড়ার ছেলে মেয়েরাও দল বাঁধিয়া আসিতে ল্লাগিল। ছই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া

পড়িল, তথাকার সঙ্গীতজ্ঞগীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠক-খানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাডা পড়িয়া গেল। সঙ্গীতশান্তে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়তা নাই। আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পূৰ্ণ করিল। মায়ের দ্বাথেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্র ঝরিতেছে।। সইমা বাবাকে খাওয়াইবার জন্ম নিত্য নতন রামার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অক্তান্ত বাড়ির রন্ধন-পার-🖛 শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে অমুস্কর নির্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিম। আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত জ্রাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া /গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ববিধ আয়ে)জনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি ্রিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একেব পর এক শ্রামা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অঞ্ ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তন্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। অনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলান। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভাল করিয়া মাংস আহার করিলাম। বারা

চমংকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবার তাঁহার হাতের রান্নাই খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহা-প্রসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন তুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন,

"এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই"

"কোথা যাবে, দেশে ?"

"না। নলহাটিতে যেতে হবে একবার। সেধানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব"

"তাহলে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পৌছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্মে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারক্ষিনা—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বাল্যজীবনের আর একটা অধ্যায় শুক হইল।

"একবার শোন—"

কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল উর্মিলা তাহাকে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"fo\_"

• "পেচ্ছাপ করে\* বাবা বিছানাটা ভিজিমে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি"

চাদর বদলাইয়া কুমার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে থাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি প্রকাণ্ড ছর্ণান্ত ঘোড়ার পিঠে অনায়াসে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবল প্রভাপান্থিত জনিদারগণও প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্ত আন । কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক ক্রিয়া লইতে পারেন না।

"কুমারবাবু আছেন ?"

বাহিরের দরজায় ডাক গুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবৃটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আস্থন, কি খবর"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন"

"একটু ভাল বলেই বোধ হচ্ছে"

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাব্ যাহা বলিলেন ভাহাতে কুমার বুঝিল—বাবার থবর লইবার জন্ম তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে' গেছি কুমারবাব। গঙ্গার বাড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্ম ছধ নিতাম রোজ। গঙ্গা খবর পাঠিয়েছে সে আর ছধ দিতে পারবে না। কারু গোয়ালা, কর্পুরা গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ ছধ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা হুধ চাই আপানার"

"আধসেরটাক হ'লেই হ'য়ে যাবে"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্টমাস্টারবাব্র জ্ঞান্ত এক ঘটি ত্ব পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি যায়" "সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তথ্নও সে টেলি-গ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ থবর গঙ্গা একট্ পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্টমাস্টার-বাবুর হুধ পাঠাস নি কেন আজ"

গঙ্গা একটু ঝাঁজের সহিত উত্তর দিল, "ওকে আমি আর ছধ দেব না। গোয়ালাটোলার কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে' এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় ছ'ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায় নি" "জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টামাস্টারবাব

এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে' গেছে"

"মিথ্যুক লোকটা। ঝক্সু বললে টেলিগ্রাম যায় নি"

বক্স পোন্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোন্টাফিসে থাকে, কারণ পোন্টমান্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে করিতে হয়। স্তরাং সে যথন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার জকুঞ্জি করিয়া গঙ্গার মূথের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক অলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি ? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে' কি আমাদেরও ছোটলোক হ'তে হবে ?"

় গঙ্গা কোনও উত্তর না িয়া গজগজ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমূহূর্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই ম' টাকা লাহুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে' রেখে দাও। একটু পরেই সে মাল নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এথুনি"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও বৌমাকে দিয়ে আসি"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।
কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘা কিরাইতেই
চোথে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রা: ত্র তেওয়ারি
মহাশয় আসিতেছেন। চোথোচোথি হইতেই নম করিয়া তিনি
তাঁহার গতি-বেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে সিয়া বলিলেন,
"পিতাজি আজ কৈসে হাঁয়"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা"

"খুশী কি বাত হায়"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আদিয়া প্রেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালকসাতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসিকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্বদা থাকিবে, কারণ 'বখত্পর' কখন যে কি দরকার হয় বলাতো যায় না, সর্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তঁলাকে ধক্ষবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধক্যবাদ তিনি লইকে না কর্তব্য করার জম্ম আবার ধন্মবাদ কেন। কুমার বলিতে পা*্য* যে 'বালক-সমিতি'র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসম্ভষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমারবাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। স্থতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচকি ঘাড় কামড়া-কাম্ডি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায়,যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া।

ুকুমার ধমক দিল—"এই লগেংল্যাং ছুঁচকি কি হচ্ছে"

ল্যাংলাংয়ের চক্ষু ছুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে ল্যাক্স
নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হা
হা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির বয়স কম, ধমক
খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের
দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সতিটে
রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোরপাঁটের মধ্যে না গিয়া
একেবারে চিং হইয়া গুইয়া পড়িল, ছুঁচকিও সঙ্গে সঙ্গে অক্তরণ
করিল তাহার। কুমার ছুঁচকির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া
দিয়া মৃত্ মৃত্ চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজাকর মাংস খেয়ে খুব
ফ্রি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচকি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আন্তে আন্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়"

"হাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্টেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌছে দেয়"

"আজুকাল ম্যাজিদেটি কে"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতে। ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হ'য়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্মে রাক্সা করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—" ্র "না, না, সে হবে না। আমি আপনার জাতাে অতা ঘরে আলাদা করে' রামভূজকে দিয়ে রালা করাটিছ। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভর্পনার স্থারে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অস্থাের বাড়িতে—"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

বিরুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশহা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। স্বতরাং স্টেশনের ওয়েটিং ক্রেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকাস্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটি বার ছই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমে ইজিচেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বিরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধ কৃষ্ণকাস্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকাস্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া গুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেষ্ট"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু তুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখেঁ এলাম। বলেন ভো তাই কিছ কিনে আনি"

পুরস্থন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্থোজ্জন হইয়া উঠিল

বিরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি ডিম খেয়ে পেট ভরে নি বুঝি"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্মেই গ গরম গরম জিলিপি খাওয়ার একটা আনন্দ আছে"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহাই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পৌছবার জন্যে মনটা ছটফট করছে" এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়ে কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কথন গাড়ি"

"শুনছি ছ'টার সময়। বাড়ি পৌছতে বারোটা একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

করণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবামার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে
জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া
ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বন্দেমাতরম্ টুপি বলে'
একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে,
রঙীন সিল্লের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি
দেখে এসে ঝোঁক ধরলে প্জোর সময় আমারও ওই টুপি চাই।
কাটিহারে পূর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে
কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে"

পার্বতী ঘরের একধারে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল।

সে হঠাং প্রশ্ন করিল, "আপু-পটল তো কুটলাম। শাকগুল। শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব ? গ্রম গ্রম বড়া ভেজে নিলেই হবে"

পুরস্থন্দরী বলিলেন, "অত হাজামা করবার দরকার কি মা এখন" পার্বতী ঝাঁজিয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে' থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও আমি বড়া করব" পার্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের স্থ্র ফুটিয়া উঠিল।
পুরস্থলরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন
একটা কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা"

কি যে জালায় মেয়েটা। পুরস্করী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল্প নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফাস্টক্লাস ওয়েটিং ক্রমে উন্থন জ্বালতে দেবে না। বেকার এসব বার করছ"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফিরখানায় যাব, যেখানে পকৌডি ভাঙ্কছে"

পুরস্থন্দরী পার্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্বতী ওয়েটিং ক্রম হইতে বাহির হইয়া মুসাফিরখানার দিকে গেল।

কিরণ বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। "পার্বতীটা তোমায় খুব জালায় দেখছি"

"জালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর"

• কিরণ ঠোঁট উণ্টাইয়া বলিলল—"ভারী তো সংসার, ছুমি আর দাদা। ছেলে মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘবকরিও খেলে যেতে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার ? তোমার বউ কেমন হয়েছে ? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো"

পুরস্থলরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেরেরা অভটা শারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। শৌখীন কাজকর্ম অনেক জানে। লেখা পড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে চায় না। খুব বড়লোকের মেয়ে ভো; বাপের বাড়িতে আদরে মামুষ হয়েছে। একটু বেশী খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে'ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি আমি। দিন রাত খালি বই নিয়ে বসে' থাকে"

করণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরস্কুক্রীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতৃহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি। কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিন রাত বদে' থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডোক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হ'ল, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার খাস্থ্য কেমন''

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়। দোহারা চেহারা। কলেজে যথন পড়ত তথন নাকি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল সহ্য করতে পারে না মোটে। ছই প্রাণীর জন্ম গগনকে একটা ঠাকুর, ছটো চাকর, একটা কি রাথতে হয়েছে। এছাড়া মোটরের ড্রাইভার, আর ডিস্পেনসারির কম্পাউগ্রার তো আছেই"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে ?"

"করবে কোখেকে। যত্ত ক্ষায় তত্ত্বায়। কত রোজকার করে তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ''

"আর দিগন্ত,?"-

''সে প্রকেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকৈ কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা- অস্ত প্রাণঃভো''

হঠাৎ 'ফু ফু ফু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিজিত কৃষ্ণকান্তের ঠোঁট ছইটি বায়ু সহযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অভূত মানুষ, যেমন অস্থরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে । বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেনে অসম্ভব ভীড় ছিল। আমি বসে' জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই খাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ক্ষমতা"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল। তিনি যথন ঘুমাইতেছেন তথন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃত্তম কঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কথনও মৃত্তিত এলার্ম দিয়া শোন না, যথন উঠিবেন মনে করেন তথনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেন্ট-অফিনার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘূরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কথনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন, বাঘ কাছাকাহি আসিবামাত্র ভাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেন্জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাভাখাত্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন! আহার এবং নিজার স্ক্রম্ববিধার জন্ম সাধারণত লোকে যে সব কন্ত ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে ভাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি স্থা পুরুষ। কিরণের সহিত ভাঁহার সম্পর্কটাও একটু অম্কৃত গোছের। বড় ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণত সংসারে

জটিলতা স্ষষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্যজীবনকে কথনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘট্টু ওরফে ঘনগ্রাম জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেকা কিরণের টিউব ছুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিয়তে 🐾 সস্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যথন আট কি নয় বংসর তখনই কুফুকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। স্থুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সম্ভানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বহুরকম বাংলা সাময়িক পত্রিকার প্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাঁকুর-চাকর ছিল সংসারের কাজ করিতে হইত না। <del>দিনকতক পরেই কিন্তু</del> তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন ্ভরে না। তথন মন দিল নানা রকম রালায়। ইংরেজি বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম জ্যাম জেলি আচার চাটনি, বিদেশী নানা রকম অভূত রালা করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্থেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিদের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে খুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা, অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তাব্লিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরশের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃঞ্চকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির জ্রোপূদীই ৰলিয়া বসিলেন। রানা লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশী দিন নিজেকে

**फ्नारेग्रा त्राबिए भावित सां। छेन व्यानाम मन पिन, व्यमनाहर्व** রাখিয়া সেলাই শিথিল। তারপর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত। অন্তরনিহিত এতটা কুশার তুপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে কুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে এটা কোরো না, এমন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাণ্ডয়া ভাল নয়— এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্ৰত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড সুথ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে মারম্ভ করিল সে, এমন কি মাপিসেব ব্যাপার্থ কি করা উচিত কি অমুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তথন তাহার নাম দিদোন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড় সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাং আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন স্থবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কম্মর ক্রব্রিভেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অন্তুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাভির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া হাইতেন. ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে ত্র'জনের মধ্যে অন্তত একটা ব্লস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই স্থরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সহস্কে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোঝ ব্জিয়া শুনিলেন।
কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোঝের পাতা ছ'টি ঈষং
কাপিয়াছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।
হিরুণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাসিয়াছেন।

গান্ধুশমটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোখা া। বড়ুড অন্থির হ'রে পড়েছে দাদা, একটু গল্প সল্ল ক'রে, অক্তমনন্ধ ক'রে রাধ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ৬৫ শুনছ—"

"আঁ৷, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন। "কি বলছ বল"

কিরণের হাস্থোজ্জন দৃষ্টিতে ছন্ম কোপ চকচক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে' পড়ে থাকবার দরকার কি। গল্প-সল্ল করে দাদাকে একটু ভূলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাহ ভালুকের গল্প আছে"

ঁ "এখনকার বাঘ ভালুকের গল্প হ'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে কি। সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

্ৰ কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরস্থানরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন —"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাজের গাড়িতে যদি গগন আর দিগস্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও"

"এত সকাল সকাল ঘুমই আসবে না আমার। ভুমি শাও" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগস্তকে তেকতদিন দেখি নি"

পুরস্থলরী কোন জবাব দিলেন না ।

কিরণ নিজের স্থাটকেদ হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীর আলাপ করিতেছে। কখনও জ ছইটি কুঞ্জিত হইতে লাগিল্ফ্ কখন-মুখে মুছ হাসি ফুটিল, কমনও বা উণ্টানো নীচের থ প্রকাশ করিতে লাগিল। পার্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরস্থানীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, ভাহার পর পা টিপিয়া রাহিবার কিছু সর্ক্রাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরস্থানী চোখ বুজিরা পড়িয়াছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্বতীকে কাখা দিলেন না, যা খুলী করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাথিয়া কি ভাবে গায়ের তুর্গন্ধ দ্র করেন তাহারই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্জিত করিয়া বসিয়াছিল।

পুরস্কারী চোথ বৃদ্ধিয়া একেবারে অন্স কথা ভাবিতেছিলেন।
পার্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া
ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্ত আর কেহ না বৃশ্বক তিনি
বৃঝিয়াছিলেন। দিগস্ত মটর ডালের বড়া থাইতে খুব ভালবাসে।
সে হয়তো রাত্রের ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্বতী এত
কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার
মনে আছে ভগবানই জানেন। ছর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগুল্প উহার
দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই
ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে
পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত
আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে।
কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার
বাধা পড়িবে, এক বংসর কালাশোচ। মান্ত্র্যের কিছুই হাত নাই।
কিন্তু বুজিয়া পুরস্থনরী নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া
এককোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও
বুঝিলেন না। আক্রকাল কারণে অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল
গড়াইয়া পড়ে।

"वर्षेषि चूमिरत পড़ल ना कि-"

পুরস্কারী গুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে ভাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় বাজে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল স্তূপ্করা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে, সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাকিরখানাটা কোন দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোষাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি, আপনিও এসেছেন।"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্ট্রদাকে খুঁজছেন ? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন। ডেকে দেব ?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দিন। তুমি রেলে চুকেছ বৃঝি"

"5T1" .

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো তো"

"মা মারা গেছেন গেল বছর"

"B\_"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে ফরসা থান-পরা, ধপধপে সাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, থর্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারীটা কিরণের চোথের সম্মুখে যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রধ্র মতোই ভালবাসিতেন। তথনও মন্তুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্ৰী কেমন আছে"

যতীশের দাদা সতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও স্থী ছিল।

"বৌদির থাইসিস হয়েছে"

"ও! কোথা আছে সে ? হাজারিবাগে ?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে' দিয়েছি। বৌদি ধরমপুর স্থানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেবা বলছেন সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয় নি ?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বৌদির অস্থ হয়, ছেলেটি বাঁচে নি"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্তা কিরণ নির্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি-ফ্লীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবস্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি-আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।.

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা, শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা"

\* "দাদা সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন ডিনি। ছেলেও হয়েছে ছটি"

"আবার বিয়ে করেছেন ? বিয়ে না করলেই পারতেন"

যতীশ কৃষ্টিতমূখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে
বিবাহ না করিলে বংশলোপ হুইবে যে।

विलम, "र्वापित अकथा सानाई नि आयता-"

"ভূমি বিয়ে করেছ ?"

"না। বৌদির স্থানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন"

যদিও ইহাদের সংসারের স্থ-ছঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সর্বপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুক্রবির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে' সাবিত্রীর চিকিৎসারখরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হই নি" "কেন"

যতীশ কুষ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বছকাল পূর্বে দশবারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বৃদ্ধিতে পারে নাই।

"কউক্ষ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেনটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিংরুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো"

"না। আচ্ছা, আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন"

कित्रण वाहित्त हिन्या राजा।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকাস্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চহরে বছষাতী। একটা পান সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্বতী পকৌড়ী-ওলার সহিত বেশ ভাব জনাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ী-ওলা চিরন্জিপ্রসাদও ছাপরা জেলার লোক। পার্বতীর চাল চলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কার্যা দেখিয়া দে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অস্থমন করিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল মে আবাক হইয়া গেল এবং আত্মহারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাভেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরন্জি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ শিল্পা কেলিগা একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মুকুল বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুলের হাতে একঠোঙা পকৌড়ী। সানন্দে সে পকৌড়ী ভক্ষণ করিতেছে। চিরন্জি তাহার তোলাউম্বনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উন্থনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্বতী উঠিয়া দাঁডাইল।

"তোর জামাইবাবৃকে দেখেছিস—"

"ওই যে-"

মুচকি হাসিয়া পার্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিশ্বয়ে দেখিল কৃষ্ণকাস্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বিসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল ফুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকী সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকাস্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দান্ধ করিল, কোনও রসের গল্প কাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে ওস্তাদ তো! সে দলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকাস্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে—"

"এর। ? এরা সাঁওতাল, আমার আলাণী লোক। মুংলিকে তুমিও,তো দেখেছ ? সেই যে ডালটানগঞ্জে আমাদের বাংলো-মাঠে পাতা কুড়োতে আগত ছোট মেয়েটা। কত বড় কুরেছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

্ধ পিঠে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দস্তবিকশিত করিয়া হাঁদিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাভির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আজ্ঞায় বসে' গেছ"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বৃধু মাঝির সঙ্গে কত হুঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাং"

্রথমন সময় প্রকাণ্ড একা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হায় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে' দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ভিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অস্কমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়িয়া গেল ধেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদ্র আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল—"কম বয়সী ছুঁড়ি দেখলে আর দিক্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল"

মূচকি মূচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের দিকে আড়-চোখে একবার চাহিলেন। দেখিলেন কিরণও হাসিতেছে।

747

"গুণের আর শেষ নেই। কি বলে' অতগুলো জিলিপি ওদের" সব দিয়ে দিলে। নিজেদের জন্মও কিছু রাথতে হয়—"

"খাবে ? গরম গরম ভাজিয়ে নি চল না। চল, দোকানে বদেই খাওয়া যাক। ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। দাদা বৌদি তা খাবে না। পার্বতী আর ওই ছোঁড়া চাকরটা তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি. কি বল—"

"নাও—"

পার্বতী খাইতে চাহিল না। পকৌড়ি খাইয়া মুকুন্দেরও পেট ভবিষা গিয়াছিল।

"আমরা তুজনেই খাই চল তাহলে—"

"আমার লজা করবে ভারি"

"এতে লজা কি। জিলিপি খাওয়া অক্সায় নয়"

একট পরেই দেখা গেল, কিরণ আর কৃষ্ণকাস্ত দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া ছইটি শিশুর মতো জিলিপি ভৃক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলিপি নয়, গ্রম গ্রম কচুরীও। তাহার পর ভাঁডে করিয়া চা।

"তোমার জেদেই কতকগুলো অথাভ গিল্তে হল"

"কুচ্পরোয়া নাই। হজমি ওষ্ধ আছে আমার সঙ্গে"—

"আগে চল দাদার থোঁজটা করি। কোথায় গায়েব হ'লেন ভত্তলোক—"

বিরুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁ জিয়া পাওয়া গেল না।

ি কিরণ শেষে অন্নুমান করিল, "দাদাতো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয় তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিং রুমে ফিরবে ? তার চেয়ে চল ওই ওভার ব্রিফটায় ওঠা যাক—যাবে ?"

কৃষ্ণকাস্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একট্। "**এই** शत्राम—?"

শ্বরম বলেই ষেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে" "কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টংএর ওপর।" "দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব" "বড়ো বয়সে শহও কম নয়"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে িরেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইলেন। তাহার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অন্ধুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি সব ছেলেমান্ত্রী এই রাত ছপুরে।

াবিক্ষবাব্ ফিরিলেন প্রায় ঘন্ট। খানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁহা লোক দেখিয়া সকলে বিন্দিত হইল। পরে জানা গেলু দে নৌকার মাঝি। বিরুবাব্ ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই ঝক্সু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বিরুকে বাড়ি পৌছাইয়া দিবে। বাতাস অয়ুক্ল আছে, হয়তো পাঁচটার আপেই পৌছিয়া ঘাইবেন। বিরুবাব্ মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেনের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। ঝক্সু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকাস্ত ভাকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন। বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্ক'ও তো আছে। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

ঝক্সু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল, মনে হইল একটা বাদ্ধ বৃঝি গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব বে বলিষ্ট তাহা নয়, যুবকও নয়। দোহারা ১চেহারা, কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুছে শাক ধরিয়াছে, গোঁকত কাচাপাকা। সে গাঁও গাঁও করিয়া হিন্দিতে যাহা এলিল ভাহার সার মর্ম এই যে, কোনও আশকার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আখাস দিত না। সে রেল-কম্পানীর মতে। বেইমান নয় যে অগ্রিমভাড়া লইয়া সে যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আজ রাত্রে ঝড়-রিষ্টির কোন আশকা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়র্ষ্টি হয় বা নৌকা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরস্ত কান কাটিয়া (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল"। বিশ্ববাব কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেনে এবের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন ক'রে হোক আমি সেখানে পৌছতে চাই"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বিরুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন জাঁহার এক সহকর্মার সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদান্ত্বাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বিরুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আরে পাঁচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!—" সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা রুথ'।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"
পুরস্থানরী এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই এক কোণে বসিয়া
নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ফাঁড়া আছে গুনছি। তোমাকে এই রাত্রে এক। আমি নৌকোয় যেতে দেব না" "পাপল না কি ! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে গু আমাকে যেতেই হবে"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই" "তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি—"

পুরস্থন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন একটা ক্যান্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড় গামছা সেমিজ ক্ষান্তস পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে' বসে' হিশ্চন্তা করতে পারব হা। ভার চেয়ে চল সক্ষেই যাই"

"b=-"

🌸 কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

''নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবেনা ? সবাই গেলে কেমন হয়"

"না সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক। গগন দিগস্কও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেনে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্বতী ?"

পুরস্কারী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রালা নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি, সে কথা ওকে জানাবারও দরকার নেই। যদি জেদ প্লরে' বসে যে যাব তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

''যা করবে তাড়াতাড়ি করে' ফেল। এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌছতেই প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে' যাবে"

''চল, আমি তো প্রস্তুত"

পুরস্থন্দরী হাত ব্যাগটি ঝুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।
কিরণ বলিল, ''আমার দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু
নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না—"

বিক্ল অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ''ভোৱা পরে যাস—"

তিনি ৰক্ষুর মাধায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পজিলেন। পুরস্কারীও পিছু পিছু গেলেন। কৌশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় ছই মাইল দ্রে। রাস্তাও ভালো নয়; মিউনিসিপালিটির রাস্তা অভ্যস্ত বেমেরামত। মিউনিসিপালিটির বাহিরের রাস্তাও স্থগম নয়, ধ্লিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে ধানাখন্দও আছে। বিরুবাব্র হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কই হইতেছিল না, তাছাড়া তিনি থালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরস্কারীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুইতে দৈননা, বারবার নিজেই বহন করেন। পুরস্কারীর হাঁটিতে কট হইতেছিল, খুবই কট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বিরুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা ছই পরে যে ট্রেনটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিদ বোদ আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ম কৃষ্ণকান্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যত গতাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি শাটাইয়া দিয়া একটি টেবল্ ফ্যান পর্যন্ত লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতট্কু তাহায়া আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়াছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশল পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ওয়েটিংক্লমে জিনিসপত্র পাহায়া দিতেছিল পার্বতী আর মুকুন্দ। পকৌড়ি-ওলা চিরন্জিও ওয়েটিংক্লমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্বতী ছকুম দিলেই বড়া ভাজিতে আরম্ভ করিবোঁ পার্বতী মুখ-ভার করিয়া গন্তীর হইয়া

বিদয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরস্কারী যে তাহাকে
পুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না।
ক্রেভিশোধ-স্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায়
কাসিতেছিল না। যাহার উপর প্রতিশোধ লইকে তিনিই তো
নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরস্কারীর সহিত
দেখা না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে।

শটেনটা যথন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকাস্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে অবতীর্ণ যাত্রী চতৃষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন দিগস্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ ইইতেছিল, কারণ খিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো মাথায় লাল ক্রমাল বাঁধা, খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগস্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা ভাবা শক্ত। অথ্যত মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত বচসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম—"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্বতী ক্রতপদে আনিতেছে। কথাগুলি স্নে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন ভরসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে ? পারছ না নিশ্চরাই"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিক্যন্ত চুলগুলো পাড়িয়াছিল। তাহা সরাইয়া সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গার্গনও তাঁহাকে আপাদমন্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল। "বড় পিরেমশাই। বড় পিরিমাও এসেছেন"
তথন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।
পার্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিশ্বিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল
এ আবার কে!

গগনকে চোখের ইসারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে। গগন বলিল, "উনি একজন মিড্-ওয়াইফ। খণ্ডর মশাই সঙ্গে দিয়েছেন"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়াছিলেন, পার্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "কাস্ট-ক্লাস ওয়েটিং কুমমে চলো—"

कृतिएत लंहेग्रा जिनि हिना (शतना ।

পার্বতী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোষাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপদী। ফরদা রং, অভূত কালো চোখ, দেই সোষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্বতী প্রশ্ন করিল—"খুষ্টান না কি—"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোষাক কেন তবে"

"আমিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোষাক থাকলে চের স্থবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকি মিলিটারি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেল্ট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বিদর্গ চেহারা, চমৎকার মানাইয়াছিল তাহাকে। দিগস্ত বেশ পরিবর্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধৃতি, পাঞ্জাবী, পায় একজোড়া স্থাণ্ডাল। বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিশ্বস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর বারবার সেটা বাঁহাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকাস্ত<sup>®</sup> সানন্দে ইহাদের দে<mark>খিছেছিলেন। চম্পাকে</mark> দেখিয়া তিনি মৃগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। চম্পা তো চন্দাই। কনক-চাঁপার মতে। গায়ের রং। ফিকে নীল শাড়িটি কি চমংকারই না মানাইয়াছে। মাধায় ঈষং ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাড়াইয়া আছে ! কৃষ্ণকান্তের মনে হইল 🧺 দেবী-দর্শন করিতেছেন। আসন্ধ-প্রস্বা ? কই দেখিয়া েশ্বনে হয় না। গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। সাপনারা ব্দেছেন কোথা—"

"eरब्रिः क्रमहे"

"বাবা মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি"

"তাঁরা কিছুক্ষণ আগে একট। নৌকা করে' চলে' গেছেন"

"কেন! দাছর অবস্থা থুব খারাপ না কি"

"না, সে রকম কোনও খবর আসে নি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিস্তু উত্তর আমেনি। তাই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন"

পার্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে' যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি মুসাফিরখানায় গিয়ে তোমাদের জন্মে রাল্লার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে' চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, ''থ্ব অস্থায় করেছেন। তোমার **মন্ত্ৰমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল**" েক । তাল

পাৰ্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অক্তায় করেছেন। দাড়াও না আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি—"

''নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মজাই তো জানা আছে ভোমার—উপোষ—"

স্থানের চকু হুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি—"

পার্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

ছইজনে সমবয়সী, এক সঙ্গে মান্ত্য হইয়াছে।

"কি রাল্লা করে' রেখেছ"

"কিছু করি নি—"

"চল, ওয়েটিং ক্রমে বসেই ঝগড়া করা যাক"
গগন পার্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।
কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড্-ওয়াইফ্

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড"

এই পর্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, হাসির দারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত জ্রম্পল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়া-ঝাঁটি করে এসেছ ?"

"না, তা হয় নি" দিগস্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। "কি হ'ল তাহলে—"

নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি"

'যা বরাবর হয়, দাদা ঝড়াং করে' আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বদল—কাম শার্প। গোলাম। দাদা বললে—চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তথন দাদার শশুর শাশুড়ীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যথন সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে চাইছে তথন আপনাদের ভাবনা কি। দাত্রও ধ্ব কষ্ট হবে বৌদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ভরা পোয়াতি কাজ্তার যদি কিছু হয়ে যায় ভ্রম গগন কি একা সামলাতে পারবে ? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নাস কিয়া মিড্-ওয়াইক সঙ্গে

-

ন্ধক। আপনাদের যার উপর বিশাস বলুন—ভাকেই নিয়ে মাই।
নার উপর তাঁদের বিশাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই
মিস্ বোসকে রেকমেও করলেন। মেয়েটি নাকি নিলেভ থেকে
ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। ভাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি
দাদার শুভর বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শুভরশাশুভিও হয়তো দাছকে দেখতে আসতে পারেন—"

**''জমজমাট** ব্যাপার তাহলে বল—''

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে' এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার মাথায় চায়ের টি পট্ স্থদ্ধ উল্টে, চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে—সে এক হৈ হৈ কাও"

'তাই না কি ৷ কি হ'ল শেষ পর্যন্ত—''

"কি আর হবে। ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে, তা না হলে লাভ হয় না, কেলনার তো উঠে গেছে—''

''না, তা বলছি না। পুলিস কেস টেস হয় নি তো—''

'ন। •আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা ছুই টাকা দিয়ে দিয়েছি''

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্ত দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে ইইল বেশ চটিয়াছে।

''ও, এরা সব এসে গৈছে বৃঝি। বাঃ, তুমি বেশ লোক ভো, একলা উঠে চলে' এলে, আমাকে ডাকলে না''

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিধ্যা কথাটি বলিলেন।

'হ'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা টাথা ধরবে, তাই আর কেনী ডাকলাম না'' ''মিপুক কোথাকার। একবারও ভাকনি আয়াকে'' কৃষ্ণকান্ত অন্মদিকে মূখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্টার যতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াট। অন্ত দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্ম চা করতে বলেছি। ক' কাপ আনতে বলব" কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল ব'লে গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে' এসেছে—"

"কে বললে"

''দিগন্ত''

কিরণকে প্রণাম করিয়া দিগন্ত হাসিমুখে বলিল, 'দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই থ্ব খারাপ ছিল। আলক্তরার মতো রং—''

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভাল চা করাচ্ছি, যতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

যতীশ বলিল, ''আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে' দিচ্ছি। আপনি ওঁদের সঙ্গে যান না''

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

''আমাদের সঙ্গে ভাল দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ ডিসও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্বতী। কোথা গেল, পার্বতী—''

মুকুন্দ ওয়েটিংক্সমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "দে চিরন্জীকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে—"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে—"

ষতীশ বলিল, "আমি তাহলে গ্রম জল নিয়ে আসি। ত্থ্ও চাই বোধহয়"



## "হাঁা, তা চাই—" ষড়ীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। কিরণ উভয়ের পুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে রাজলক্ষী দেখছি। ট্রেনে ঘুম হয় নি নিশ্চয়, ক্লাস্ত দেখাছে। আমি দেখি যতীশ চা-য়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটস্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকাস্ত আসিয়া একটি ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একট্ মূছ হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ শশব্যস্ত হইয়া মুসাফির-খানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একট্ আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগস্ত প্রবেশ করাতে মিস্ বোস উন্তিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশী চেয়ার ছিল না। গগন দিগস্তকে বলিল, "দেখতো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ. ওয়েটিংরুম থেকে যে ক'টা পাস টেনে বার কর। প্রাটফর্মেই বার কর। বাইরেই বসা যাক—।"

দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে ক্লে একজন গণ্যমান্ত প্রফেসার।

গগনরা চলিয়া যাইবার ছইঘন্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেনটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেন হইতে সূর্যসূন্দরের একমাত্র স্রাতা চক্রস্থলর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভীঞ্জের

मर्था बक्राशामयावरक हिन्दि कहे इस ना। छिनि विक শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো ; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের मर्ला ४९ १८९ भाषा। युक्त नन, जकारन हुन शाकिशाह्य। চক্রমুন্দর ট্রেন হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং थुनी रहेलन। बक्ताशान वाताहैया वानिया अनाम कतिएके বলিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল বে বিলকুল শাদা হ'য়ে গেল রে, আঁা, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকে নি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিস্ট—"। স্থদশ্য কাপড়ের-তৈরি মণি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজ্গোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, মানে ছাত্রের মেয়ে— আমাকে করে' দিয়েছে। আর একট 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত, না ?" ব্ৰজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃত্ব হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি টেনে, উঠিয়া গেলের এবং লিস্ট মিলাইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রস্থলর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় জাঁহার ছাত্রছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রস্থলরের বিশেষত এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাথেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রস্থলর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু, সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে পুর খাতির করেন। ব্রাক্ষ-ধর্মের প্রকলাল মনোর্ভিসম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা

উত্তৰ হইকাহিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ, এমন কি কুদংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন, চন্দ্রস্থলরও সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেক্ট্রিসিটির কণ্ডাকটার, সূর্যগ্রহণের সময় হাঁড়ির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে কিরিয়া আঁসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সমর্ধিত হইতেছিলেন তখন চক্রস্থলর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানলের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চল্রস্থলর কিন্তু স্থযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার আহ্মণ্য-বোধ তাঁহাকে নির্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সস্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন ভিনি ? বার তিনেক ফার্ষ্ট আর্ট্রস-( সেকালে আই, এ. বা আই, এস-সি. ছিল না) ফেল করিয়া **অবশেষে তিনি স্কুল মাষ্টারি এহণ করেন। ধর্ম বিষয়ে বরাবরই** ভিনি গোঁড়া। ছাত্র জীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, ছইবেলা ধরিয়া সন্ধ্যাইত্ক করিতেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছিলেন। স্বতরাং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেই কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মাগ্রগণ্য। এই ফ্লেক্ডাবাপর যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্ম অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্বস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান-তথন পথে নিবার্য কোন কষ্ট-ভোগ জাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক পোষ্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কট নিবারণ করিবার জতা সচেষ্ট ছইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার 🤲 হালে আসিয়াছেন ৷ জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলম্৷ তাড়ের

-

হাউড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অসুধের টেলিগ্রাম প্রাইবামার তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিল্লাছিলেন। জলিল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্ম একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট চেকারটি ট্রেনে যাইভেছিল তাহাকে অমুরোধ করিয়াছিল নে त्यन পথে माष्ट्रीत मनाहित्यत त्थीक थरत नय। नत्तन तामनुबद्धांक থাকে। সে রাত্রি তিন্টার সময় আসিয়া তাঁহাকে গুডালের আরত বাডির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজ্গোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চক্রস্কুলর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাধ্য ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসঙ্কোচে ফাইফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছি ফাই-ফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রস্থলর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাই ফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার ছই পুত্র কার্তিক-গণেশের মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, তভদিন বালক-ভত্তের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহার স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ্ছলে ছইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কারণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের **সকলের** মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভাল নয়'। চন্দ্রস্থলরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার না কি স্নায়বিক দৌর্বল্য মাথা ঘোরে, হাত পা ঝিন ঝিন করে, মাঝে মাঝে হাত-পা অসাড় হইয়া যায়, অকন্মাৎ সারা গায়ে আমবাত বাহির হইয়া প্রভ্রে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু, পিত্ত এবং ক্ষ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শ্রীর ভাল থাকে চল্রবাবুর তাহা নাই। সেইজ্য কখনও বায়ু, কখনও

পিত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁছাকে বিব্ৰত করে। একটু ঠাতা লাগিলে তাই সর্দি হয়, একটু গরমেই সর্বাঙ্গে ফোড়া বাহির ইইয়া পড়ে। কাতিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধার্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চক্রস্থরের পত্নী চিন্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্যে ভিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। বাবার সেবা করিত। চল্রস্থলরের একটিমাত্র কন্তা হাজুছিল। তাহাকে তিনি দশ বংসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। িজামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসদ্ধ্যা করিত, নিরামিধাশী ছিল, বেশ বড়<sup>াঁ</sup> একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রস্থলর ফার্ন্ত আর্টস পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের ক্রেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেশীই, কিন্তু বেতন বেশী পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশী ে নর **সন্ধান পাই**তেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভাবে ব**ে**ুল তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিন্ময়ী এই অর্থকৃচ্চ্রতা সহা ব রতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ স্থ্যুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্টুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার ছিল না। যথনই সে চেষ্টা করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোষ করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না তাঁহার। ইহার প্রধান কারণ সূর্যস্থলরকে ঠিক িতিনি ভালবাস্থিতে পারেন নাই, অর্থচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণক্ষণে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই তাঁহাকে মান্ত্রু ক্রিয়াছেন, বার বার ফেল করা সম্বেও তাঁহার পড়ার খরচ

জোগাইমাছেন-একথা বিশ্বত হওয়া তাঁহার পর্কে অসম্ভব ছিল । পূর্যসূদারের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাষ্ট্রান্ধি এবং ভাহার পর পোষ্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেৰোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই : পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছতা থাকিত না। অর্থাভাবে পঞ্জি সূর্যস্থলরই বরাবর ভাঁহাকে টাকা জোগাইয়াছে তাই স্র্যস্করকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পাক্ষালক ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি প্রদাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রভাত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ধার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তন্তলে এমন একটা নিগুঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার অস্থাথর সংবাদ পাইয়া তাই তিনি স্থানুর উড়িয়া হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহ' . মনের নেপথো একটা অনুতাপের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার ্ন হইতে ছিল দাদার সহিত ঠিক আদর্শ অন্নজোচিত ব্যবহার সরেন নাই। এজন্ম দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—এক ।ও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তা ্রও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকওব্যবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন— যাইতে হইবে, ঘত কষ্ট য়ত অসুবিধাই হউক—যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফাষ্ট্র আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহার খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"টাকার জ্বন্থ তুমি ভাবিও না ৷ আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে সে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামী বারে নিশ্চয় পাঁস করিবে।" কাতিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোষ্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্তিক-

গণেশ কেইই ম্যান্তিকুলেশন পাস করিতে পারে নাই। কার্তিককে তাহার এক গুরু-ভাই রেলে চুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাহার এক বড় লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পদ্দী চিক্ময়ী এবং কন্তা জমাতাকেও তিনি একটি করিয়া পোষ্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ইহারা যে আসিবে সে ভরসা তাহার কারী।

ব্রজ্পোপালবার জিনিনপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়। পুনরায় গাণিয়া দখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ কর্মা বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অন্তুসদ্ধান করিলেন, কিন্তু লিস্টে লি ভিত্র করেছি হোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তথন চক্রস্কান বিকিট সিন্তা বলিলেন, "একটি পুঁটিলি ছাড়া আর সব জিনি পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পুঁট্লিটা নেই ? নরেশ তাহলে তুলে দিতে তুলে গেছে নরেশ ভোর বেলা রামপুরহাটে আমদের জন্মে চা এনেছিল। পুঁট্লিতে নিমকি ছিল কিছু। পুঁট্লিটা নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং ক্ষমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল সে। গায়ত্রীটা জপে' নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহুয় পুঁট্লিটা তুলে দেয় নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"কুলি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে ভো কাছেই i"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্থার উত্তব ইহল। "কাকাবাব্, কাকাবাব্—"

ভাক শুনিয়া চন্দ্রমুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটা-সোটা ফরুসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের আতুসুত্রী উষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই। উবা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন ? সুৰ্ব দেখে মনে হচ্ছে পারেন নি, আমি উবা"

চন্দ্রস্থার বিশ্বিতকঠে উত্তর দিলেন—"আরে, স্তিট্ট আমি চিনতে পারিনি"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন ?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন **যুগ্ত হে**। জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে — " "ও—"

উষা ঘাড় ফিরাইয়া চীংকার করিয়া উঠিল, "এই ভিন লরে" আয় ওখান থেকে। গাড়ির নীচে কি দেখচিস। ছোটদাছকে প্রণাম কর এসে। দাদাদের ডেকে নিয়ে আয়"

উষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেঞ্চটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, ছই, তিন। তিনজনই হাফপ্যান্ট হাফ, শার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিনজনেরই চুল দশ সানাছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রস্থানর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃত্কপ্তে বলিল, "আমি জিনিসার গুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি—"

"তা পারব। কিন্তু—আক্সা, একটু দাঁড়াও"

চন্দ্রস্থলর ইতস্তত করিতে লাগিলেন নিজের ভাইঝিদের ষ্টেশনে রাথিয়া আরামে থাকিবার জন্ম ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টি কটু—এই ধারণাটা ভাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইটি আমার ছাত্র। তোরা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন—"

**छेवा विलल, ''आगर्जा এथानकात अज, छि, अ'त वारलाहै याव।** 

রক্ষরাথ ভাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রক্ষনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একদকে বিলেতে ছিল—"

্রজগোপাল বলিল, ''এস, ডি, ও'র কার বাইরে এসেছে।— তিনিও এসেছেন—''

''রঙ্গনাথ কে—"

"সন্ধার স্বামী। তুমি সব ভূলে গেছ কাকাবা্ এই যে ওরা—"

শ্লিপিং-স্থাট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, চক্ষু হুইটি বৃদ্ধি-দীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, মাথায় কাপড় নাই। কালো, হুইলে কি হয়, অপূর্ব স্থন্দরী। তাহার পায়ে স্থাণ্ডেল, হাতে লিটারারি ডাইজেষ্ট।

''—সন্ধ্যা, কাবাবাবুও যাচ্ছেন—'' সন্ধ্যা রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল। ''হালো, ''হালো, হালো—''

এস, ডি, ও সাহেব ভীড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্থন করিলেন। ''জিনিসপত্র নেবে গেছে সব? তোমার সদানন্দদা কোথায়—'' ''গুই যে—"

উষার স্বামী সদানন্দ ভীড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রোগা, লস্বা. ফরসা চেহারা জুলফির চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। পরনে বাঙালী পোষাক। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচানো শান্তিপুরী খুতি, গলায় পাকানো চাদরু, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্-শু। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনিও আসিয়া চক্রস্কারকে প্রণাম

সদান্দকে চক্রস্থলর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্বে সম্প্রতি ছই একবার দেখা ইহাছিল। "এবার চলুন বাওয়া থাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি ইয়ে যাবে—"

ব্রজগোপাল মৃত্তকঠে পুনরায় বলিল। "হাা, চল—। আমি তাহলে চলি—"

ব্রজ্ঞগোপালের সহিত চন্দ্রস্থলর চলিয়া গেলেন। ষ্টেশনের বাহিরেই দেখিলেন এস, ডি, ও সাহেবের প্রকাণ্ড 'কার' টি শাড়াইয়া রহিয়াছে।

বজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস, ডি, ও কি জাত? বাহ্মণ ? চোহারটা তো বাহ্মণের মতো —"

"উনি হিন্দুই নন, মৃসলমান—৷" "রাধামাধব, রাধামাধব—"

অকারণে চক্রস্থন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, অনেক মুসলমানের সহিত স্বন্থতাও আছে, কিন্তু সামজিক কেত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন অথচ তাঁহার ভ্রাতুপুত্রীরা অসকোচে গিয়া মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা ভাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই ছুইটিও বিলাত-ফেরত। উহারা যে মুসলমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইতে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল —ব্রহ্মগোপাল যদিও চুপ করিয়া আছে কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চক্রস্থলরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মনে ম্লেচ্ছু মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি व्यत्नक माना कतिबाहित्तन, मोना त्यात्नन नारे। त्यादापत्र त्वथूत

লরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্ত তথনই তাঁছার মনে হইল—মুম্বু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে ? চুপ করিয়া গেলেন।

ব্রজগোপালের বাসায় পৌছিয়া চক্রস্থলার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের মা এবং তাহার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর 🤲 সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানের মধ্যেই বেশ क्रमादेश किलालन তিনি। বৃদ্ধগোপাল যে ছাত্র-জীবনে কতপ্রকার ত্নষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circumnavigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাকসেণ্ট-সম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে ভাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, ভাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহার৷ তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরং, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের जी मिथा।

চন্দ্রমূপর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষং হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল থাব মা। আমিও স্কুল-মাষ্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান টান করুন। ছানার ভালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপানাকে"

''ছানার ডালনা হচ্ছে না কি ? বাঃ''

চন্দ্রস্থার মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু সুখাছোর দিকে কেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে—"

"कि उन मास्थन"

"গায়ে সরবের তেলই মাথি। মাথায় মাথি একটা কবরেজি তেল,

দেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোৰের দিকে আছে"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজী তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহাঁর পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্বপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাথিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রস্থানর বামহাতের তালুতে কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সোট মাথায় ঘদিতে লাগিলেন। ঘদিতে ঘদিতে তাঁহার চক্ষু ছুইটি আধ-বোজা হইয়া আদিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আদিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে' তেল মাধুন। আমি রাক্লাঘরে যাই"; ঘি-ট। চড়িয়ে এসেছি—"

''যাও"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পায়ে তেল মালিশ করিছে লাগিল। মটক একধারে দাঁড়াইয়া ন্তন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিরা মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রস্থানর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে' এস দাছ। লিখতে শিখে গেছ ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিথিয়াছে।

"আছো। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটক ঘাড়টি কাং করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জনীটি পুরিল এবং মূচকি মূচকি হাসিতে লাগিল:

"বাস, ওই পর্যন্ত ? ঈ ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিথিয়ে দেব। ছিঃ মুধে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওই তিনটে আগে লিখে দেখাও দিকি আমাকে" ্ৰাট্ৰক একছুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একট্ট পরে ক্লেটে আঁকা-ৰ্শাকা করিয়া অ-আ-ই লিথিয়া আনিল।

শ্বাঃ, এতো চমংকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি।
ক্রুম্ব-ইটার ল্যাজটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে
যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে' দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি
ভাল করে' লিখতে পার তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা"

"香?"

''চুরণ"

" চুরণ कि ? लाउन हुम ?"

"না। তার চেয়েও ভালো"

চন্দ্রস্থলরের কাছে সুলেমনি লবণ, লেব্র রস এবং অন্থান্থ জাৎক
মশলা-যুক্ত একপ্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কোটা ভরতি সর্বদা
থাকে ! বিহারীরা ইহারে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিহারী
কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন।
ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমংকার। চন্দ্রস্থলর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার
শক্তি ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রস্থলের তাই প্রায় ইহাকে টোপ-স্বরূপ ব্যবহার
করেন। ভোড়া চাকরটি পা ছুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মাজিশ
করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রস্থলের বাধা দিলেন।

"পিঠে ছুটো ছোট ছোট কোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। বৌমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

''বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়"

"আছে"

"আর গোল-মরিচ ?"

"তা-ও আছে"

''তাহলে খাওয়ার পর একটা ওবুধ করে' দিও মা। চন্দন

পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-মরিচ ঘনে' ঘনে' দিলে একটা কাম মতন হবে। সেইটে আমার পিঠের কেছে। ছটোতে লাগিয়ে দেব। গোড়ায় গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে' দেব"

চন্দ্রস্থার হাসিয়া বলিলেন, "A Stitch in time Saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো—?"

"কিছু আছে—"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। পুরা খবর্কী বলিল না। সে বি. এ. পাস।

আহারাদির পর পিঠের ত্রণ ছইটিতে গোলমরিচের মলম লাগাইয়া চক্রস্থলর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলেন। ঘুমাইবার পূর্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিথিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মটরু কোথা"

"পাড়ায় খেলতে গেছে"

"থুব ব্ৰাইট্ বয়—"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্ৰজ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হয়ে যায়।"

"এত দেরি হয় কেন"

"স্কুলের কাছেই বোসবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। অ্যুপনাকে চা করে' দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব"

চন্দ্রস্থলর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস. ডি. ও সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারেন না ? ছেলেটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কাছে-পিঠে কোন ডাক্তার পর্যন্ত নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং ছএকজন পুলিস কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমেই একটি গেট। গেটের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর বারান্দা পর্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে স্থল্গ একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের জ্রী না কি ? চক্রস্থলের চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক ব্ঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুনুর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চক্রস্থলরের দিকে আগাইয়া আর্সিল।

"কাকাবাবু, আস্থন—"

চন্দ্রস্থার যাহাকে এস ডি. ও'র স্ত্রী ভাবিয়েছিলেন সে সন্ধ্যা। ভাহার মুখে মৃত্র হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং ক্ষমেই আছেন ?" চন্দ্রস্থলব স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সদ্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাদ্যাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব"

"ভূমি কৃথানে একা কেন"

সন্ধ্যার সুখ্যগুলে একটা লজার আভা ছড়াইয়া পঞ্জি।
"আফি প্রফ দেখছি"

''কিসের প্রুফ''

''দৃশন্বতী বলে' আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তারই প্রুফ—''

''তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না" ''বস্থন''

চন্দ্রস্থারকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আদিল সে, তাহার হাতে ছইখানি দৃশবতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট স্কুচির সাল্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রস্থানর যদিও খুশী হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সন্ধৃচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশবতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—''তথা-কথিত সতীম্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি।'' তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাস্বাতিনি এফ. এ. কেল।

''পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস ?''

''না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্লোক খুব ভালো'

"তোদের খাতির করে খুব। না ?''

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধৃত্ব"

''গণেশটা বাঁকড়ো জেলার অজ পাড়া-গাঁরে পড়ে' আছে। রহমন সাহেবকে বলে' ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস—''

''বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে—''

"ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি। উপর্যুপরি অস্থ্র, ত্'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না''—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন— "হাতের লেখাটা কিন্তু চমংকার'।" "টাইপ করতে পারে—"

"না। শেখবার সুযোগই পায় নি"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল ।

"বলিস একটু, বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে খুব ভাব"

"তা যা ভাল বৃঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হ'লে দেখবেন খুব ভালো লোক—"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে' বদে' আছে আমার জন্মে। আমি যাই এবার—"

"শিপ্ৰা কে"

''আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি'' চুক্তস্থন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

''দৌশনে দেখা হবে আবার। এখন চলি—''

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রস্থলর নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিভাবেধা করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর স্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফল-ওয়ালা কমলালেবু, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্ম এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রস্থলর তাঁহার পিঠটা দেখিতে পাইতেছিলেন, মুখটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইতেই চিনিতে পারিলেন।

''আরে, হাবুল মামা যে—''

হাবুল মামা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেবে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, ''চন্দর! সকালের ট্রেনে এসেছ বৃঝি"

"হাঁ। দাঁতটা খুললে কেন—''

''নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা কইতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বৃঝি—''

"তুমি কোন ট্রেনে এলে"

"এখনি এলাম একটা নালগাড়িতে"

''মালগাড়িতে ?''

''হাঁা, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেনবাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে—''

''দাদার অস্থার খবর তুমি পেলে কি করে। কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল গ''

"না। ওরা তো আমার ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পোলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড্ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে' এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো—''

''টেলিগ্রামে অস্থার খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানিনা।"

হাবুলমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি তুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাঁধালে কবে"

''মাস্থানেক হল। মাড়ির ঘা এখনও শুকোয় নি'' ''কৌটায় পুরছ কেন''

''অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—গল্প করতে হবে

তো। বললুম তো, দাঁত প্রলে কথা বলতে পারি না, মনৈ হয় এখুনি পড়ে' যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে। অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক—''

"অনর্থক কেন। ভালো করে' চিবিয়ে খেতে পারবে, ভালো হন্তম হবে"

৺ ''আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজ্ ৺ থুব হয়। আমার মাড়ির জোর খুব আছে। তোমার আড় ৾। আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে' কেটে নেব''

চন্দ্রস্থলর হাসিলেন।

"এখনও মাংস টাংস চালাচ্ছ না কি"

্"থুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। ্জোতেও আজকাল লাউ কুমড়ো বলি দিচ্ছে"

"লেবু কিনলে না কি"

"হাঁা, অস্থাথের বাডিতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম"

"হজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছ, তাহলে আমার অা আলাদা করে' নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয় তো—"

হাবুলমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশকে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

''দাদার মেয়ে জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ও'র ওখানে আছে"

"হাঁা, তাতো থাকবেই। এক গ্লাসের ইয়ার নিশ্চয়।" হাবুলমামা মুচকি হাসিয়া ভুক নাচাইলেন। "ভুমি আজ্বকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা"

'না। হঠাং এ কথা মনে হল কেন তোমার ? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা বললে তৃমি এই কোটটা পরে' থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বৃঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—''

''কোথা যাবে তুমি''

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি"

"চল তাহলে"

উভয়ে কুলিপাড়ার দিকে অগ্রসর হইল!

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্যস্থলরের অমুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ বিশ ক্রোশ দুরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোডায় চডিয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেই খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেই কেই বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ ংগোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। মাত্মীয়স্ত্রনরা এখনও সকলে আসিয়া পৌছায় নাই। সূর্যস্কুলরের মেজ এবং সেজ ছেলে আসে নাই এখনও। মেজছেলে পৃথীশ আসিবেন কিনা,তাহা অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। **অনেক সময় তাঁহাকে** বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কটাকটারি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সং সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাস্থানেক পূর্বে নাগপুর হইতে জাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পোঁছিবেন, হয়তো একটু দেরি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বছদিন পূর্বে তিনি বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তথন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্যস্থলর তাঁহার সম্বন্ধে বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকনাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। সেজদা

সপরিবারে আসিবেন; গগনের শশুর-কাজির লোকেরাও আসিবেন থবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয় স্বজন আসিবে। কিন্তু বাজিতে আর স্থান কই ? ইহার উপর আর একটা সমস্থা দেখা দিয়াছে, স্থাসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বৌয়ের সাধ দিতে হইবে। স্তরাং আরও জনসমাগম অনিবার্ঘ। কুমার অগ্রসর হইয়া দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জনমজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড়-গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাতত আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাবে। বাঁশ খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল। কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ খড় সংগ্রহ করিয়া য়াখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্বে পুরস্কন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরস্কন্দরী পোলাও-মাংসের আজায়ন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল—"

"এখানে যা কিসমিস রয়েছে তাতে চলবে না। জাফরান কি আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। যুগলের দোকান কি একটা দোকান। ভালো লবেঞ্স পর্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উষার ছেলেদের জন্ম আনব কিছু—"

"কি হবে তাহলে—"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেনে চলে যাই। সাধের জন্মে কি কি লাগবে ফর্ণটাও পেলে একসঙ্গে সব কিনে আনতাম"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন—"

"বাঃ, বৌমার সাধ দেবেন না, বলিস কি তুই। হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বৌদি একা কতদিক সমালাবেন। উমিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন বনে' আছে, আর থাকতেই হবে। হাঁা আর একটা সুখবর আছে—"

"কি—"

"নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেনে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না"

"আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো"

"নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তে। যেতে ্দেখলাম। একটু খোসামোদ করতে গেছেন আর কি—"

"যাঃ। উনি ভধু ভধু নিখিলবাবুর খোসামোদ করবেন কেন"

"কেন আর, স্বভাব—"

্রুম্চকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল কুমার ভাহার পিছ পিছ আসিতে লাগিল।

পূর্যস্থানের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকাবাবু গীতা পাঠ করিতেছেন। চল্লস্থানেরে ধারণা হইয়াছে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ইং ই একমাত্র পাথেয়। স্থাস্থানর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চল্লস্থানেরে আত্মতৃপ্রির জন্তই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ভ করিয়াছেন, একেবারে যেন পাঁচটি ক্লোকের বেশী পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশী পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তাছাড়া সকলের হয়তো ভালও লাগিবে না। উমিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বিসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বিসয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল সে। মেঝেতে কম্বলের উপর চল্লস্থানেরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজ্ঞাড় করিয়া বাসয়াছিল কিরণ। একটু দ্বে উষা পান সাজিতেছিল। সয়্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল সেদিনকার খবরের কাগজটা। তাহার জ্র ঈষং কুঞ্জিত। দিগস্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃত্স্বরে গল্প করিতেছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাভি কামাইতেছিলেন। গ্রামের নাপিত লোচন ( তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গল-গণ্ডের উপর একটি তুলসীর মালা ) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্ম আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল জামাই-বাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দেশ। বিরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়ে-জামাইরা কেহই আসিয়া পৌছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেনের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পৌছিতে পারে এই সব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। উষার ছেলে তিনটি, এক-তুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পার্বতী পুরস্বন্দরীর সহকারিণী-রূপে রান্নামহলের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তম্বী করিতেছে। তাহার ধমকে সম্রস্ত হইয়া একটি চাকর উর্ধন্নাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড কাচিতেছে এবং আর এইটি ইদারা হইতে জল তুলিতেছে। উর্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্বতী যে এই বোকা অথচ-পাজি চাকরগুলাকে তুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশীও হইয়াছে। বাহির-বাড়িতে নূতন কম্পাউত্থারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউণ্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবুলমামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই।

প্রক্লা একনজ্ঞরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রস্থানর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পড়িতেছিলেন—

্যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিঃ
সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি
জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংখত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা, সর্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের
আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে
নিক্ষাম কর্মযোগী, তিনি কুর্বন্ অপি মানে কাজ করেও, ন লিপাতে,
কাজে লিশ্য হন না।

চন্দ্রস্থলর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বউমা, বুঝতে পারছ তোঁ 🟲 আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি—"

্চম্পা সলজ্ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল।

দিগস্ত নিমুক্তে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনাস নিয়ে বি. এ. পাস করেছেন গেলবার। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন—"

্র"ও তাই না কি। তাতো জানতুম না—" চন্দ্রস্থলর চুপ করিয়া গেলেন।

ুপুনরায় তিনি গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্যস্থান্তর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি"

চন্দ্রমূন্দর ইহাতে একটু মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিষদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা দেরে নিই গো। ওবেলা আবার হবে"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

তবা একসঙ্গে ছুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে গুৰিছা গল্প করিবার জন্ম সূর্যস্থান্দরের বিছানার আসিরা বসিল। বসিরাই বৃঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্ম উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তথনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া উষা বলিল, "তুইও ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'স্না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্তি হয় বাপু"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে"
কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্মৃতিকথা'টি
লইয়া গেল।

"তোমার শরীর তুর্বল লাগছে না তো বাবা"—উষা জিল্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভাল আছি। তোদের স্বাইকে দেখে আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে স্বাইকে একসঙ্গে এমনভাবে পেতাম কি—

স্থাস্থলর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।
কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে উষার বিলম্ব হইল না।
"মেজদা সেজদার কোন খবর এখনও আসে নি, নয় ?"
"না। উশন্ আসবে। পৃযু কি করবে কে জানে"
"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"
কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে"
"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক"
স্থাস্থলর চুপ করিয়া রহিলেন।

স্থাস্থলরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ-চোখের স্বাভাবিক রূপ আবারু ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বাম হাত এবং বাম পার্যের অব্শু তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু তক্ষ্মন্ত জাহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

উষার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তুই ভায়েট কন্টোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাস নি, ছর্বল হ'য়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মণ। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না"

"তোমাদের সে যুগই আলাদ। ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান ? ফ্যাট ফ্যাক্টারি। এফ. এফ. বলে ডাকে। ওদের গুষ্টির সব ফড়িংয়ের মতো চেহার।। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকে। মধ্যে হংস যথা। প্রত্যেকটি জায়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাছে। আর জান বাবা, সব্বাই আমার চেয়ে বেশী খায়। সেজ-জা তো ভিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা লিক্লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইর। তাহা দিগন্তকে দেখাইল। দিগন্ত তাহার কাছে আগাইরা গিরা পাড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃত্কপ্তে তাহার কানে কানে কিবলিন, ঠিক বোঝা গেল না।

স্থস্থকের উবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ভাস্থরপোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল ?"

"হাা। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি
চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হ'য়ে
পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হ'য়ে
বসে' আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িজে, আর
প্রতেকটি ছেলে বায়নাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের
পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হতুব। কুটুমের ছেলেদের বকাঝকাণ্ড যায় না। ওরি মধ্যে আবার শৃশুরের মামাশ্বন্তরের আলাদা

200

তত্ব। শশুর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় খাবেন, চার পাঁচ রকম নিরামিব তরকারি চাই—ভাজাভূজি, স্বজ্ঞো, চচ্চড়ি, ডালনা, অসল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত রুটি খাবেন না। কথনও একটু হরলিক্স্। কথনও হ' শ্লাইস পাঁউরুটি, কথনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে প্রোনো বি চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিক মতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন ভিনিই এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝিক আমার উপর—"

"বউ কেমন হ'ল—"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয় নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকায়, সরু সরু হাত মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেন্টের উপরই আছে—। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্যন্ত—"

স্থাস্থলর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ ক্সাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলেবেলাঃ নিজের পুতৃলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা উর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "উর্মিলা, তুমি উঠে চান টান করে' এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি"

. উর্মিলা একটু কুষ্টিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল। "আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস শ্বাবেন"

"সে আমি করে'দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না"

উবা নিজে তখনও স্নান করে নাই। উর্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথক্রমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহরি। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথক্রমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, উমিলার হইয়া গেলেই সে বাথকুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে তাহার একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিসশাশুড়ীর কাছে শিথিয়াছে। তাহা অন্নসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে ছুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চট্চটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ সময়সাপেক ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা গুকাইতে দেয়৷ তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার চর্মরোগটি হইয়াছিল।

উর্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। উর্মিলা চলিয়া গেলে স্ব্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একট্, হাসিয়া জ্লিন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

''সন্ধা কি বলছে রে' দিগন্ত—"

দিগন্ত নিরীহ মূখভাব করিয়া বলিল, ''হিন্দু কোডবিল নিয়ে আবোচনা করছি আমরা—"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচ্কি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগস্তুর সঙ্গে যেমন নিয়কণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে লাগিল। ঊবা হয় তো আরও কিছু বলিত কিছু মিস বোদ প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। মিস বোসের পুরা নাম অস্থ্যমা বস্থা সকলে তাহাকে অমু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্ম আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া। দিয়াছে।

অন্থ আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বৌদি, আস্থন একটু আমার সঙ্গে এবার—''

চম্পা মৃত্যুরে বলিল, "এখন থাক—"

অন্ন দিগন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, ''আমি আগেই জানতাম, বৌদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আজও ইউরিণ রাখেন নি—''

চম্পার নত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

''চলুন রাড প্রেসারটা নিয়ে নি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয় নি, আজও হবে না কি। চলুন—''

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

উষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে দারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রাকৃঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার জ্র আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃত্তকণ্ঠে বলিল, ''ভালই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিচ্ছু হ'ত না''

''ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমাদের রোজ রাড প্রেসারও কেউ মাপে নি, পেচ্ছাপও কেউ দেখে নি, অথচ তিন তিনটে স্বস্থ ছেলে বেশ নির্বিক্সেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা—" দিগন্তর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শব্ধা ঘনাইন্ন। আসিল। তাহার ভয় হইল ছই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া বায়। সে সন্ধাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

স্থ্সুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে! যৃতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নিবে না—''

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্থক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্বে বিজ্ঞায়িনীর মতো আর একবার উষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল— শুনলে তো!

উষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, ''বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝিনা, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বগুর একটি আধ্লা দেবে না, দেখে নিও''

্ এ আলোচন। কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ভাক্তারি ব্যাগ হত্তে গগন-প্রবেশ করিল।

''দাহু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে' দেখি'' ''দেখ—''

স্থাসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিছু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যদ্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।
পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাপ্প চেয়ারে তিন জামাই
বিসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন,
রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার দীর তাহারাও
একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের
মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও
তিনি কিছু শুনাইবেন। কিন্তু সন্নিন্দ এবং রঙ্গনাথের সন্মুখে
কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-

হইতেছিলেন।

কৈরত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কোতৃহলও ছিল।
ভাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কথনও
জ্ঞাতসারে—কথনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি
স্বদেশের শ্রন্ধের ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অমুকম্পার চল্ফে
দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে
বা শহরে কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেশীর
জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করেনা,
কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের।
তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।
মাঝে মাঝে তুই একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা
করিতেছিলেন, আসল মংস্থাটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন
শিকারী, শিকারীস্থলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর

য়ত্ব হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের। সাহের মান্ত্ব তোমরা, অস্ক্বিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—''

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামূলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামূলি বিনয়-বচন নহে। তাহাতে একটা আমুরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, মেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, 'পাড়া গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন কতকের জন্মে গিয়েছিলাম পড়াশোন। করবার জন্মে। যে কদিন ছিলাম অতি কট্টেই ছিলাম। বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওয়া যত কেতা-ছুরস্তই হোক না. ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখনও আপন বলেঁ ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি বল হে রঙ্গনাথ।"

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃত্কঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোথে ওরা ফিরিফি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘূণা করি তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ভাকাতদের সপ্তমে কারও সন্ত্রম থাকতে পারে না"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দক্ষারাও আমাদের দেশকৈ এই কিছুদিন আগেই তছনচ্ করিয়াছিল, বগাঁদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্বে উচ্চারণ করি না কি ? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সভাই ভালো তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার ব্ঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশী। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল। তাছাড়া পুরোপুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পারের দ্বারে হাত পোতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্মে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছু সাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবন্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিশ্বিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে বারবার ঋতু পরিবর্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তথন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবী-কেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাং রাথিয়াছিলেন 'চ্যাটোইন্ডাস্'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষীয়, ফার্মের নামেইহাই তিনি বিলাতী চঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফার্মের ক্লাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের ঋতু-পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাপুরি ফদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্ভম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি স্বখ পাইতেছেশ এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বংসর ফার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাদারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে

সানিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রম করিবার আয়েজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশ্রম প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্ম লগুনে এবং প্যারিতে একেট নিমৃক্ত করিয়াছেন। পূর্বে তিনি বিলাতী-ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভলতা প্রভায় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিকহলে, ক্যাবারেতে যে সব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন সে সব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে রসে তাহাতে অদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশী দিন থাকিবে না, আবার নৃতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে ২ন্তন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিশ্বিত হইলেন। তবু একটু টিপ্পনি কাটিতে ছাডিলেন না।

"তোমাঁর ও কৃচ্ছ\_সাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে"—

"কিছুমাত্র না। খুব ভাল লাগছে আমার এখানে। আর ি ছু না হোক, কান আর চোথ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের মাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গনাঞ্চেরও নিশ্চয়ুকী তাই মনে হচ্ছে—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্তনই আমার ভাল লাগে"
হাক্সদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে এক নজর চাহিয়া আবার চীনাগল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের পুনরায় চিতাবাঘের কথা
মনে হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা
ভাবিতেছিল্লেন, কিন্তু বাধা পড়িল। দাহ্র পরীক্ষা শেষ করিয়া
গগন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাহকে ছোট ডাক্তারবাবু"

"ভালই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাভায় চলে যাক কেউ"

"কুমারকে বল—" "ছোটকাকা কোথা" "মাঠে গেছে শুনলাম" "আচ্ছা আস্তুক"

সূর্যস্থলর চোথ বুজিয়া শুইয়াছিলেম।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, কথা বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক উর্মিলা ছাড়া আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। উর্মিলা চুপ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। সে-ও ক্রমশ চুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, বাবা ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের দিকে যে জায়গাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে গুটিসুটি হটয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যস্থলর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয়া মনে মনে তিনি অন্তুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন। প্রকাণ্ড একটা পথ যেন পূর্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিমদিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্থ কিছু নাই। সেই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পিছন দিক হইতে মাঞ্চে মাঝে পরিচিত কণ্ঠন্বর শুনা যাইতেছে। মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজেশ্বরীর, বাবার, পূথীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদ্র হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকেল কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, স্পিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিম-দিগন্তে বিলীন ইইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। ছইদিকে ধৃ ক্রিতেছে প্রান্তর, প্রান্তর্মন্ত দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্গ একটি মন্মুখ্যমূতি। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু ? নিষ্পালক নয়নে স্থ্যুক্ষণর সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে ।

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে স্থাস্থলরের জীবন-স্থৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবিফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্থূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্থৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অস্থের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অন্তৃতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু স্থাস্থলর এবং বৃদ্ধ স্থাস্থলর যেন এক বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

"সাহেবগঞ্জে আমাদের রাখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পৌছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন; খাইবার সময়য় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্ধান করিলেন। দিদিমার অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুধের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রাম তিনি যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবং ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি বভাবতই সল্প্রভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন।

ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্বেসর্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার আনুগতা স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে থুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গুহের সর্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিমত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠি ছিল মামীরই হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জন করে স্বভ স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভারেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভবাতার একটা আবরণ থাকিত। আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, আমিও তাহ। অন্নভব করিতাম নিজের আত্মসমান অক্ষণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যে ভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলেনা। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানও শক্ত। নিজের জন্ম বা আমার জন্ম মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড ছি'ডিয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনা দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিন্ধি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপড়-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো ? মা কিন্তু নিজের জন্ম কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছু-দিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে অপূর্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কথনও ভূলিব না। তুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দৈখিবেও না। ভাঁহার কোনও ছবি নাই। তথন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বারার

কোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোখাও বেশীদিন থাকতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি ইইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অস্তপ্রকার ছিল। তিনি স্থরূপ শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোন-প্রকার আক্ষালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়েব ফোটো-তোলান হয় নাই, কারণ তথন মামার বাড়িতে প্রদা-প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফোটোগ্রাফারের সন্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভিনেত্রীর বা কুলটার সমপর্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তথন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তথন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফটোগ্রাফারর। কিছু অর্থোপার্জন করিতেন।

সাহেবগঙ্গে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যন্থ অনেক রোগী তাঁহার ডিস্পেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যন্থ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপৈতিতে, কখনও সক্ষুধ্রিগলিতে। গঙ্গার ওপারেও ভাঁহার নাম ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও ভাঁহাকে ডাকিতে আসিত। নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন ভাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ও অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ন্তন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়িতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল।

সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাব্ সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত । মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীয়ু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি ইইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠীও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি ছইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি ইইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিছেছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিছেছিলেন। বস্তত, তাঁহারই আমুক্লো মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নৃতন বাড়িটিও তিনি চেটু। করিয়া শস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কর্মচারীয়া, পোস্টমাস্টারবাব্, থানার দারোগাও কনেইবলগণ মামার রোগীদের আত্মীয়-সজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসাব সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীরুপণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দোখয়া একটু অবাক হইরা গিয়াছিলাম। ও রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি বারন্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্ত লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব কুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরনে থান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে ক্রুইয়ের ঠিক উপরে কালো স্কৃতা দিয়া একটি মাছলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল কদম ছাঁট। দীমু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি।

তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছুইটি চোরেরই বাহিরের কোণে শাদা পিচুটি জমিয়া খাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিকার করিতেন না, জানি না। সেকালে অনেকে দাভি কামাইত, কিন্ত যুগপং গোঁফদাড়ি কামানো প্রথা তথনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য প্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার চুলের সহিত গোঁক-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিল নাঃ দীমু পণ্ডিতের মুখে গোঁক-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম-সম্ভবত উহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি মাকুন্দ এবং জাতিতে কৈবর্ত। দীরু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল ক্রিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক হুঃখ ভোগ করিয়াছি ; যদিও সদিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেইদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ হন্ততায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সেই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীম পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ে লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর খপ পরে পড়তে হবে তোমাকে"

"উনি কে—"

"দীমু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন"

"শালা মাকুন্দ, জাতে কৈবৰ্ত"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে। দীমু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরপ্ত / অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত্য। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জ্ম্মুই শিক্ষকেরা শাস্তি

দেন। শীমু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্ম ; কথাটা অন্তত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড গভর্মেণ্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বার মুকুন্দবারুকেও এনং থানার দারোগা কার্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আপিসের বড়বাবু ছিলেন জ্ঞান্তরায়। দীন পণ্ডিত ইহাদের গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীমু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড অফিসারদের শত্রু দীমু পণ্ডিতেরও শত্রু স্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীয় পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবার মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া দীমু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। স্থুতরাং মন্মথ এবং বসস্ত তাঁহার •বেতাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্নথ কিন্ত তাঁহার স্বরূপ চিনিত, কারণ চেয়ারম্যান হইবার পুর্বে বড়দাবাবুর সহিত কাতিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজম্বী লোক ছিলেন 🗜 কার্তিকবাবু একটি লোককে অন্তায়ভাবে গ্রেফ্তার করাতে বড়দা-বাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ইইয়াছিল, বরদাবাবু মেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকোর্দমা পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মকোর্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্ম বেচারা মন্মথকে দীন্ন পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীম পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাহার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অপোগও পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জক্ত ভিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি



কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে 
ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের 
সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিল না, কিন্তু 
অক্যক্ষেত্রে সে কৃতিছ অর্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো 
ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও 
ছিল তাহার। পরবর্তী জীবনে এই সক্ষ করিয়াই জীবিকা অর্জন 
করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সময়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমায় স্মৃতি-পথে এখনও জাগরক আছে। আমার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেব-গঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহারই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইহার বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরনের। পরনে হাতকাটা লংক্রথের ফতুরা এবং শাদা থান। কানে থড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘননিবদ্ধ নয়, যে গুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্তন্ত । পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত ৷ চক্ষু তুইটি কুদ্র, চোথের তারা নীল, চোথের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। মুখটিও ছোট, কিন্তু মুথের ভাব বেশ গন্তীর। সর্বদাই যেন ঈবং ক্রক্ত্বিত করিয়া আছেন, ছনিয়াটাকে সর্বদাই যেন ঈবং সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মধই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মশাই। লোক খুব সাঁচচা, কিন্তু বড় তিরিকো। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁসি

না। দেখা হলেই পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্থ—"।

ু একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রারা বারা কি সব রাধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন হুই আছে। উমেশ আর হুনিয়ালাল"

"এত হৈ হৈ না করলেই পারতে। বৌমা চারটি শাকার রে ধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে' ধেতাম। আছো, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব"

"আপনি খেয়ে যাবেন না ?"

"না, আমি রাধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্মে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে—"

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বৌমাকে একটু আলাদু করে' চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই ইইল। উৎসবের দিন মামীয়া শৌখীন কাপড় গহনা পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আফ্রাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সে সব ছাড়িয়া রান্নাঘরে চুকিতে ইইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাক্তল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই সাঁটাতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্ম নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে ইইল। আমার মা অবশ্ম তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন
মামীমাকেই রাখিতে হইল। রানা তত ভাল হয় নাই, কিন্তু ঘটক
মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক
মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে শাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভালো ছিলেন। নিজের মতে নিজের
পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে স্বমতের বিক্লেজ্ব

সেদিন আরও ছইটি অন্তত ধরনের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। তুইজনেই ফ্রালোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন অনেকেই। সে চেহারার অন্তত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্টকে গৌরবর্ণ মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশৃল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সিঁত্রের টিপ। সম্ভবত পূর্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিড ছিল। আমি যখন ভাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কানরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল ; পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিশ্বয়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহেলিকার মতে। রহস্তপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙ্ ল বাঁকা ছিল, শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি ঢাকা বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রাম্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন,

শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জালাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও রালা জিনিস খাইতেন না। সাধারণত ফল মূল কাঁচা ত্ধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। ছিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার খান্তা অতি মুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটি আমার ভাগ্না''

"ও, কেদারের ছেলে ?"

"ŽTI"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাথিয়া আশীবাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্মে ফল আনা হয়েছে কি না"

ভাঁহার জন্ম নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্যস্ত লেখেন নি"

ভৈরবী মৃত্ হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবৈ আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী-মায়ের সাইত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী-মা বাবাকে যথন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগৃচ কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা ব্ঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাক্কণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচর হইরাছিল। সম্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাক্রণ। জানিস, ও মেয়েশ্লাক্র্য—" "মেয়েমান্ত্র। তাই না কি"

"হাঁা, লুকিয়ে পুলিসে কাজ করত, ধরা পড়ে' গেছে"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমামুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোষাকও পুরুষের পোষাক, ঢিলাহাতা, গেরুয়া-রঙের আজারুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায় হলুদরভের প্রকাণ্ড পাগডি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতে। পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল. ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উক্ততে গুলি লাগিয়া সিপাহী ঠাকরুণ যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। স্টেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি দ্রীলোক। তাঁহার বীরতে সাহেব-জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন. তাঁহার একটা মোটা রকম পেন্সন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাক্রুণ এখানকার থানার জ্মাদার পাঁড়েঞ্জির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভাতুপুত্র। মন্মথ विनन-मिशारी ठीकूक्न कर्नाष्ट्रवनामत मान त्रांज द्वांप् एन। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন। বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে ছ একটা ইংরাজি কথাও বলেন। জ্যাম, স্টুপিড, তেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই ভাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়াছিল।

শুই দীয় পণ্ডিতও ওঁকে ভয় খায়। যহ বলে একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীয় পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না। যহ বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাক্কণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাককণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুক্ষ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কালো রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই জনি হাজির হয়েছিলেন দীয় পণ্ডিতের বাসায়। দীয় পণ্ডিভিক কান ধরে প্রতিশ্বার উঠবোস করিয়ে ছিলেন।"

মুম্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জ্ঞানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অন্ত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে কিন্তু দীয় পণ্ডিত যে সিপাহী-ঠাকরুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজ্ঞিটও করিতেন, অর্থাৎ মহদা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার -দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকরুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীয় পণ্ডিতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কপ্তে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড় কর বাবারা, আখেরে তোমাদেরই ভাল হবে।' বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহী-ঠাকরুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখনও ভূলি নাই। প্রথম লোকটি ফেলু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড়, চোখ ছটি ঈষৎ কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা-ফালা। ছই গালে

-35

এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্ত উত্তেজনাতেই, **শেগুলি** নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে **শেগুলির ভিতরে** জীবস্ত যেন কিছু আছে। তিনি ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অন্তুরোধে **অঘোরবাবু ফেলু** প্রোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া ফেলু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মামার এক জেলে রোগী অনেক চিতল মাছ উপঢ়ৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিন চার মণ। কেলু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানি চিতলমাছের পেটি উদরস্থ করিলেন। যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', 'আরও খান' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল । । পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা ফেলু পুরুতকে পুড়াইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই ফেলুর ভেদ বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চ প্রাপ্ত হন।

বিতীয় ব্যক্তিটি শব্ধ-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কসকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বিদিয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারব্ধ হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শেঁকো। তুই এমনভাবে এখানে বসে' কোঁতাাচ্ছস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শঋষামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার ছই 'ওঁ' 'ওঁ'

করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্কামামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ওঁ বোঁদি দাঁদা গুঁতে বঁললে আমাকে। থেঁতে দাঁও, থেঁয়ে গুঁড়ে পঁড়ি"। একট্ পরেই মামীমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথাধরার জন্ম তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে গুইয়া পড়িলেন। শঙ্কামামাকে আরও কয়েকলার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরন। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায় পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শক্ষ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন তাঁহাকৈ 'দালাল মশায়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য। মধু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘঞ্জু-দেহ, গৌরুক্। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও স্চ্যুগ্র, চক্ষু বৃদ্ধি-দীপ্ত, পাতলা টোটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল। কে একজন বলিল, 'বংশীবাব্ আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশীবাব্ একজন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি, কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্ম প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাব্কে খুশী রাখিলে তাঁহারই স্থবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ত্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে'। উনি যে ্বিছা—"বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "শিক্ষিত সমাজে বিছার প্রকৃত বাহ্মণও, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আছকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্থাকরাকে দিয়। একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে' বেড়ান, অপেনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে থেতে দেবে ?"

হরিহর দে লোকটি কুংসিত-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মৃকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব। সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ"

হরিহর দে-কে মৃত্কপ্তে বলিতে শোনা গেল—"এই জয়েছ তো দলে দলে ব্ৰাহ্ম হয়ে যাচেছ সব"

পঙ্কি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরনের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিয়া চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা ছিল তথন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলীক্ত প্রবর্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙ্ক্তিতে বসে এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্কির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন, তাহাদের সহিত ভাঁহার স্লেহের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাত্রি চালিয়াজির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন। জাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্রের পরিচায়ক। নিজের প্রামে তিনি ই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তথন টাঁাক ঘড়ি নামে এক প্রকাশ ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল। ছোট-ঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একট্ চাপা দিলেই ডালাটা লাফাইয়। উঠে। ঘড়িটি সাধারণত টাঁাকে শুঁজিয়া রাখা হইত। দালাল মশাই নিজের প্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। প্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঝপু আভিছা উপস্থিত ইইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জিনা কিছুছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঝপু কিছু পূর্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চারিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গলায় ফুলদার কম্ফটার, পায়ে মোজাও বুট জ্তা।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই"

"বেলা কত হল তাই ঠিক করছি"

"এই যে দেখে নিন"

শ্বপু ট ্যাক হইতে ট ্যাক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। প্রিঃ টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই চমকাইয়া উঠিলেন। পরমূহুর্ভেই ভাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্লিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশয়কে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল।
দালাল মহাশয়ও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। প্রায়
এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন, ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া
দিলেন

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে ছোখ তুলিল।
"দাছকে পরীক্ষা করে' দেখলুম। দাছর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু" "বলা উচিত ছিল"

"কাটিহারে বাবার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। রাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো ?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার'' কুমার অবাক হইয়া গেল।

"সিফিলিসের বিষ ? পাগল না কি তুই"

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম বার করে' দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে আক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ १"

"লোক আছে। চল্ দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো"।

কথাটা শুনিয়া সূর্যস্কর কিন্ত খুশী সূইলেন।

• "গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউবো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোণে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাছ আমার বৃদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল।

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড়া জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর সাটচালায় তুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইহারা অনেকেই স্থাস্থলরের যৌবনকালের সঙ্গী। ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইহাদের স্থ-ছঃখের সহিত স্থাস্থলর জড়িত হইয়া আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বৃঝায় ইহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারীমাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম বাংলাতেই বাক্ত করিব।

প্রবীণ স্থবতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশীয় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও নাই। লাগামের বদলে আছে রঙীন পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধানক সতরঞ্জি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে। সেই গদিতে বসিয়া স্বাতালী তহশিলদার সারজীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, স্বাঙালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্রথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতা এবং মাথায় পাতলাকাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি দড়ির খাটে বসিয়া জমাইয়াছেন। স্থাসুন্দরের বিষয়েই গল্প ইহতেছে। আজকাল ব্রাক্ষণ বলে' স্বীকৃত হয়েছেন, বংশীবার আচারে ব্যবহারে

স্থবাতালী বলিছেন, "আমাদের ডাক্তারবাব্ মান্ত্র্য নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরনের চিড়িয়া যে ওঁর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশ মশাইকে মনে আছে রমেশ ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "থুব আছে। কেশ মশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে' দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে স্থবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাই চাকরি দিয়া স্থবাঙালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাব্র খাতিরে। কিন্তু সে কি চাকরি করত ? আফিংই খেত তিনবার করে'—সকালে ছপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে'। তবু ডাক্তারবাব্র খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মস্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। **অু**মের ব্যাঘাত হ'ত"

একটা হাসির হল্লোড় পড়িয়া গেল।

• "না, না হাসির কথা নয়। কেউ খাভ-রসিক থাকে, কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুম-রসিক"

চোধ বড় বড় করিয়া স্থবাতালী বলিলেন, "লোকটা গুণী ছিল কিন্তু। আমার আস্পরের বিয়ের সময় নেচে পেয়ে বাজিয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্মেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তারবাব্। আর

একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল—এর প্রথম ভিৎ পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। ছুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হল লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশ্মশাই—"

স্থাতালী জ্রক্ঞিত করিয়া বলিলেন, "তারাপদ পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন"

"সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর হাতথরচের মতো যাতে হু'চার টাকা হয়ে যায় তার জন্মেই ওই পাঠশালাটা। বসিয়েছিলেন ডাক্তারবার এক ইনেস্পেকটার সাহেবকে ধরে'। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসররা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উঠতেন, ভাক-বাংলা তো ছিল না। একবার এক ইনেস্পেক্টার অতিথি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে' দেব। আমি পাঠশাল্লাটা দেখি একবার। তারপর আপনারা দরখাস্ত <u> मिल्लरे राम्न यात्। रेतम्प्राक्रीत नाम-माज (मथलन शिर्म,</u> পাঠশালাটার সামনে নিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ. ডাক্তারবাব প্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত জিয় দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে' পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশ মশাই প্রথমে এতে রাজি হন নি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, আপনি ভুল করলেন, ডাক্তারবাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে' যাচ্ছিল। এখন এই ইনেস্পেক্টার টিনেস্পেক্টার এসে রোজই একটা না একটা ব্যেড়া বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ওরা বাঘ'। ডাক্তারবাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে' যান না। কি করবে আপনার क्रानमाशकोति । यनि करत्र ज्थन मिथा याति । ভान करते कांक

করলে এইটেই পরে আবার প্রাইমারি স্থল হ'য়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তথন।' কেশমশাই কিছু বললেন না, চুপ করে' রইলেন।"

স্বাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঢ়ি ছিল লোকটা"

কোঢ়ি মানে কুঁড়ে। "তারপর কি হল ?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হল মজার কাণ্ড একটি! সেই ই:নস্পেক্টারটি বদলি হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নৃতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আমেন নি কথনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন তুমুল বর্ষা। ট্রেন থেকে নেবেই ব্রুতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না আর তথন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্পেক্টার কিকরবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন। স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব হলে স্কুলের পণ্ডিতকে থবর দিতে। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিডের নেশায় মশগুল হ'য়ে স্কুল ঘরেই। তিনিও বেরুতে পারেন নি ইস্কুল থেকে। খানিকক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিগ্যেস করতে করতে হাজির হ'ল এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলে—"কে—"

"আমি ইনেস্পেক্টারের চাপরাশি—"

- "এখানে কি চাই"
- "আপনি কি পণ্ডিতজী"
  - "হাঁা, কেন"
  - "ইনেস্পেক্টার সাহেৰ এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন"
  - "তা আমি কি করব <sup>†</sup>"

"তিনি আপনার স্কুল দেখতে এসেছেন" "কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করে নি। অবাক হ'য়ে চলে' গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্পেক্টার সাহেবও উদ্ভিত্রলেন। রাত্রে থাকেন কোথা। ডাক-বাংলা নেই, স্টেশনে উয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্রামবাবু ছিলেন তথন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডাক্তারবাব্র বাড়িতে চলে যান, সেখানে খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্পেক্টার সাহেব ছপ ছপ করে' ডাক্তারবাব্র বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মজলিশ বস্ত। অক্স রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি স্কুদ্ধ গান গাইতাম তথন। তবলা বাজাত কানা কাতিক। তবলা বাজাতে তার কান। চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্পেক্টার আসতেই ডাক্তারবাব্ সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্পেক্টার সাহেব গানের মজলিশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পৌছন নি। তিনি না আসাতে মজলিশটা জমেও যেন জমছিল না তেমন। তিনি সর্ববিভাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেয়ালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমংকার। ওঁর এই সব গুণের জন্মই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দল ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি ফিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে--"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হয়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘে।

বল্লেন, "আগে বঢ়োনা ভাই। পহলে গপ্খতম্ করে।—"

তারপর গান-বাজনা যখন জমে' উঠেছে, কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, "বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্পেক্টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি—বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্পেক্টার। অচেনা স্বায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন'। ইনেস্পেক্টার মৃত্ব মৃত্ হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে' করজোড়ে বললেন, 'ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে কক্থনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা **আপনাকে** বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজুরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে।' এমন-ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে' বললেন কথাগুলো যে স্বাই হেসে উঠল।

ইনেস্পেক্টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিছে মনে করি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বস্তুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাব্ তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন "ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন"। তারপর কেশ-মশাই নেচে গেয়ে আর বেয়ালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্পেক্টার তাঁর বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরস্কু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—"

সুবাতালী বললেন, "বেশক্। আব উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিস্পিট্রও হোবে না" বনাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ছাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বৃজিয়া বিসিয়াছিলেন। তিনি হঠাং ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বৃজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বৃঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে হুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাঝিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বৃঝিতে পারে নাই, প্রশ্ন করিয়াছিল, "কোথায় রেখে দেব"

''পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাক। আমার কাছে থাকাও যা, জোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে' ফেলি—''

্ ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুত্র চক্ষু ছইটি হাস্থদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। থুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্মেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারিদিকে—"

কুমার অবশেষে উক্ষিটি। লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তথন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীয়ারাম, সীয়ারাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিহন্দী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন।
চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড শাকানো গোঁফ
এবং জুলফি, তুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো
বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চকু তুইটি
টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বসিয়া নিমক্ঠে স্থানীয়
গোলাদার মহাজন ওঝাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওঝাজির

চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাশু টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা, গলায় পৈতা, বৃক ও পিঠ-ভরা লোম, আজামূলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাণত চেঁচামেচি করিতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চীৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কনট্রাকটারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় তুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওঝাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্ম। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বৌয়ের সাধ-উপলক্ষে বধুকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওঝাজিকে অন্ধুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওঝাজির মুনিম্জি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওঝাজির রেলের পাস আছে, ওঝাজি ইক্ষা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওঝাঞ্চি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন ৷ টি-আই আসিলে মুনিম্জিকে এখানেই থাকিতে হইবে। তখন তিনি অক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে স্থবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন—"

নিখিলবাব্ও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোট-থাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত-ক্ষচি। এখানেও কার্যত তিনি জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতা-বাসী। স্বাই নিখিলবাব্বে খাতির ক্রেন। স্থবাতালী ব্যোবৃদ্ধ

বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। সুবাজালীও স্থেহ করেন তাঁহাকে। নিখিলবাবুর দিকে সহাস্থা দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন ?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোনও ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্যস্ত সাজবে মহাদেব বারুই। ছনিয়ালাল মাংস রানা করবে কুঠিতে। এ বাড়িতে মাংস এলে চন্দরবাব্ খুঁত খুঁত করবেন। মুষণকে বলে' দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাব একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি ক্ষেরত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সম্ঝাঁ। অংরেজি পঢ়তে পারি না"

নিখিলবাবু মৃত্ হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন।

বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার নেই। আপনার বাখানে ক'টার সময় ছধ দোয়া হবে বলুন"

"ভোর তিন্বাজে। তু'মণ ত্ধ এধানে আসবে আমি বলে' দিয়েছি"

"আমি রামটহলকে ছ্ধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিকার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে' দেবেন তারা যেন ছ্ধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয়, কারণ ওদের কেঁড়েতে ছইলে এমন ধোঁয়া-গন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাতালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।
তাহার পর হাত ছুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে।
আমার উপর আর কোনও ফরমায়েস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে' থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীয়ারাম সীয়ারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাং সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈবং জ্রুক্ঞিত করিয়া নিজের গোঁকে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না ? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই ? নিখিলবাবু তাহার দৃষ্টির ভাবার্থ ব্ঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না না বল—"

"হুকুম করুন"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে,
মশলাশুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার
মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। গোটা দশেক
জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি।
তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, ডোমার পক্ষে দশটা
লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সদ্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে' দিও"

"হাঁ হাঁ – ই কোন্বজ়ি বাত্ হয়"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল"

নিখিলবাব্ তারপর ওঝাজ়ির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওঝাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। ঝাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো, জল-তোল।—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আক্রার কাছে কটা আছে—"

"HAICO!-"

''আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই ভারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জ্বোড় করিয়া ওঝাজি বলিলেন, "লেজে—" "আর রমেশ—" নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—''

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আভি নিরামির তিন্টে ব্যাচ্ তিন জায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামি তারা একঘরে, যারা মাছ আর নিরামিষ তারা একঘরে, আর ২০০০ সব খাবে তারা আ্রু এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা ে এরীতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ্ছোকরা চাই—"

"ছ' ব্যাচ, চাই। তিন ব্যাচ, পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে''

রমেশবাব্ একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা-মোটা, মুখথানিও গোলগাল। নিথিলবাব্র কথা শুনিয়া চক্ষু ছুইটি ঈষং বিক্ষারিত করিলেন, তাহার পর অস্মুদিকে মুখ ফিরাইয়া ছুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবেন না ?"

"পারব না বললে চলবে কেঁন, পারতেই হবে। আমি ভাবছি ছোঁড়াগুলোর কথা, জানেনই তো, আজুকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পূবে যাবে, কিন্তু উত্তর দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি স্মুদো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—''

"আজে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির আঁটিতে টক। সেদিন জ্ঞানচাঁদের ছেলে রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিজিটি কেলে দিলে অবশ্রু, এ থাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাজি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপ.ন এয়ারে শরীর ভাল থাকে। তখন আমাকে বলতে হল, ও হাঁ৷ হাঁ৷—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুদিংয়েয় নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই ভো, তার নাক দিয়ে পাম্প্ করে' ঠাণ্ডা ঢোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কণ্টো আমার—"

একটু থামিয়া চোধ বড় বড় করিয়া তাহার পর নিমকঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ভেঁপো—"

গোবিন্দ মণ্ডল বসিয়া উঠিলেন—"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম—"

নিখিলবাব্ স্থিতমুখে বলিলেন, "তোমাদের বংশধর তো সব" স্বাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা জোয়ানি ইয়াদ করো ভাই"

্ এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি থাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্যস্থলরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুর বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দেশ অমুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে ছইটি পাখী মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাব্র খবর লইবার জন্ম উৎকৃষ্টিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবৃকে বাঁচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাব্র ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের স্ষ্টি ক্রিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ রলিলেন, "অনেক ভাল আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীর-বাবার কুপায়। স্থবাতালী তশিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই"

"খুব মনে আছে। 'ব্যবস্থাও করেছি। এতো আমাদেরই নাত-বোয়ের সাধ। এ কথা মনে থাকবে না ? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উষার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাছর চান খাওয়া সব হ'য়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে' আসি আগে। এক সঙ্গে গিয়ে ভীড করা ঠিক হবে না"

"তাই যান"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

দিতীয় আট চালাটিতে আড্ডা জমাইয়াছিল গ্রামের যুবকবৃন্দ। রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গে, গাল তো ছিলই, তাছাড়া ছিল ওঝাজির তিন ছেলে শিউনাথ, দেওনাথ এবং জিলন। আর ছিল ফ্রানীয় ধাড়ি হালুয়াই-এর ছই পুত্র ঘোটন ও লোটন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবং গল্প শুনিতেছিল।

কৃষ্ণকান্ত জমাইয়া শিকারের গল্প শুরু করিয়াছিলেন।

"বাঘ শিকারের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মাচায় বসে' শিকার করা। যে জঙ্গলে বাঘের খবর পাওয়া যায় সেই জঙ্গলে প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কোন দিকে বাঘটার থাকা সম্ভব, কোন রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কোথায় ঘুমোয়, কোথায় জল খায়। এসব জানবার পর তার যাতায়াতের রাস্তায় একটা মোষ বেঁধে রাখা হয়। মোষটাকে যদি বাঘে মারে তাহলে সেই মরা মোষটার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা উচু মাচা বেঁধে তার উপর বসে' থাকতে হয়। বাঘের স্বভাব হচ্ছে—গরু বা মোষ মেরে তথ্থুনি তার স্বটা সে থেয়ে ফেলে না. রক্তটা থেয়ে তারপর আধ-খাওয়া করে' সেটাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যায়। তারপর দিন এসে বাকিটা খায়। সেই সময়ই তাকে মারতে হয়। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি তাতে মাচার ব্যাপার নেই। আমি একটা প্রকাণ্ড উচু গাছে উঠে বসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল অ্যালফ্রেড। এ লোকটিকেও অ্যালফ্রেড দি গ্রেট বললে অভায় হয় না, যদিও সে সায়েব নয়। কুচকুচে কালো সাঁওতাল ক্রিশ্চান। আমার বেয়ারার পদে বাহাল ছিল সে, কিন্তু আসলে ছিল আমার শিকারের বন্ধু। চেহারাটা অনেকটা বাঁদরের মতো। বেঁটে, রোগা, তরতর করে গাছে উঠতে পারত, গাছের ডাল ধরে' ঝুলে সড়াক করে' অশু গাছে

চলে' যেতে পারত। হাসলে চোখ-মুখের চামড়া কুঁচকে যেত. বুজে যেত চোখ ছুটো, বেরিয়ে পড়ত হলদে দাঁতের সারি! চোথের রং কটা ছিল। তাকে দেখে সাঁওতাল মনেই হত না! শুনেছিলাম তার বাপ না কি সায়েব ছিল। এই অ্যালফ্রেড ছিল জঙ্গলের একটি সেরা গোয়েন্দা। জঙ্গলে কোথায় কি হচ্ছে সব তার নখদর্পণে। কোথায় শম্বর আছে. কোন পাহাড থেকে তুর্ধর্ব বুনোগুয়োররা নাবে, কোথায় ভালকের আস্তানা, ময়ালগাপ কবে কোথায় হরিণ ধরেছিল—সব খবর তার জানা। সেই আমাকে একদিন খবর 🐑 দিলে যে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে নদীটা চ'লে গেছে তারই একটা বাঁকে একটা বাঘ প্রায়ই জল খেতে আসে সন্ধ্যা বেলা। বাঁকটার ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড একটা গাছও আছে, তাতে চড়ে যদি বসে থাকি, তাহলে বাঘটাকে অনায়াসে মারা যায়। অ্যালফ্রেড বললে, কাছাকাছি দ্বিতীয় আর একটা গাছও আছে সেটাতে সে থাকবে। লোভ হ'ল। একদিন গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। আমার বাংলো থেকে বেশ দুরে। মোটরে করে' মাইল দশেক যেতে হবে, তারপর আর মোটর চলবে না। হাঁটতে হবে জঙ্গুলর ভিতর। তা-ও প্রায় মাইল তুই। জঙ্গলের ভিতর হাঁটভে থুব ভালে। লাগে। সরু সরু পথ আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কাঠুরেরা রোজ যায় সেই পথ দিয়ে সকাল বেলা। সমস্ত দিন বনে কাঠ কাটে, সন্ধোর দিকে ফিরে আসে আবার। চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব, মাঝে ুরোদের আভাস, কোথাও আলো-ছায়ার অন্তত আলপনা, কাঠটোকরার ডাক, বনমুরগীর ডাক, তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঁঝে মাঝে; ছ'পাশে মাথা উচু করে' দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণ আমাদের মনে যে রকম নরম-নরম রোগা পাতলা মেয়েলি ধারণা হয় 

"হাঁথীও বান্হা যায়—?"

প্রিয়গোপাল সরল লোক। সে বিক্ষারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকান্তের অরণ্য বর্ণনা শুনিতেছিল। অনেক প্রশ্নই মনে জাগিতেছিল তাহার, কারণ শুধু সে সরল নয়, কোতৃহলীও। কিন্তু কাছির মতো লতার কথা শুনিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে উক্ত প্রশ্নটি করিয়া বিদল। "হাতী বাঁধা যায় কি না পরীক্ষা করে' দেখি নি আমি। তবে খুব সম্ভবত যায়—"

রামপ্রসাদ একটু ফকোড় প্রকৃতির। সে হঠাৎ জকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়গোপাল ক বলিল— "তাহলে তুই এক কাজ কর না। তোর ভূসির ব্যবসা ছেড়ে এই লতার ব্যবসা আরম্ভ করে' দে। জামাইবাবুকে ধরলেই উনি ব্যবস্থা করে' দেবেন। অমন মজবুত লতা যখন, খুব বিক্রি হবে"

প্রিয়গোপাল চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার ্ করে।

"দেখো রামপ্রসাদ, ফাজলামি করিও না"

স্থূলকায় শিউনাথ গল্পে আকৃষ্ট হই াছিল। বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হইল।

"আরে ভাই কচ্-কচ্ নেহি করো। জামাইবাব্ আপনি বলুন, ভারপর কি হ'ল"

"তারপর একদিন গিয়ে সেই গাছে চড়লাম।"

"কখন গেলেন ? রাতে ?"

"না, সূর্যান্তের প্রায় ঘণ্টা তুই আগে গিয়েছিলাম। তার আগের দিন ছোটথাটো একটা মাচাও বাঁধিয়ে রেখেছিলাম গাছের উপ্ন"

"কি দিয়ে বানালেন ?"—ঘোটন প্রশ্ন করিল।

ঘোটন হালুয়াই (খয়রা) এখন আর জাত-ব্যবসা করে না। সে এখন কন্ট্রাক্টারি করিতেছে। স্বতরাং এ বিষয়ে সে কৌতৃহলী। "খড় বাঁশ আর গাছের ছোট ছোট ডাঙ্গ দিয়ে। পাতা-স্ক ডাল কেটে আরও তৈরি করতে হয়, যাতে বাঘ ব্ঝতে না পারে যে গাছের উপর কেউ বসে' আছে, বা গাছের উপর মাচ্ছির। হয়েছে'' "ওতে কি মাচান বেশ মজবত হয়—?''

ঘোটন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ভ্রাতা লোটনের দিকে চাহিল। সে যে বোকা নয়, বৃদ্ধিমান—তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোটনের নিকট জাহির করিবার কোনও স্থযোগ সে ত্যাগ করে না। লোটনের ধারণা ঘোটন জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু উজবুক। কনিষ্ঠের এ ধারণা অপনোদন করিবার জন্ম সে সর্বদা ব্যগ্র। ছই ভাই অনেকদিন পূর্বেই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কন্ট্রাক্টারি করিতে গিয়া ঘোটন ক্রি সর্বস্বান্ত, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে লোটনের কাছে হাত পাতিতে হঃ লোটনও যতটা পারে জ্যেষ্ঠকে সাহায্যই করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের সহ্ব ভাহার ধারণা উচ্চ নতে।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দিলেন, "যত টুকু হয় কাজ চলে যায় াতে। একজন বা বড়জোর হু'জন এক রাভির বা হু' রাভির াটাতে পারলেই হল। 'চুপ করে' বসে' থাকা ছাড়া তো কাজ নেই। বেশী মজবুত করতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছিলাম একবার—''

"কি রকম—"

ঘোটনই প্রশ্ন করিল আবার।

রামপ্রসাদ অর্ধ-দগতোক্তি করিল—'লোটন এবার আর টাকা দিচ্ছে না।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একবার একটা গাছের উপর ছোট একটা চৌকি ভুলিয়ে তার পায়াগুলো বেশ মজবুত করে' বাঁধিয়ে নিয়ে-ছিলাম গাছের ডাল-পালার সঙ্গে। খুব মজবুত হয়েছিল। অনেকগুলো 'বাগ' মেরেছিলাম। প্রায় শতখানেক হবে'

"বলেন কি গ্''

<sup>&</sup>quot;= प्रकार कार्या काराशाका किल क्रिकिटेगाल—"

জিলন এবং দেওনাথ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজি পড়িতেছে, 'বাগ্' মানে যে ছারপোকা তাহা তাহারা জানে। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা ব্যাপারটার রস ঠিক উপভোগ করিতে পারিল না। জিনল জিজ্ঞাসা করিল—"আসল বাঘ শিকারের কি হল १"

"হল না। বাঘ এল, সামনে দিয়ে হেলতে ছলতে চলে গেল। আমি রাইফেল তোলবার পর্যন্ত সময় পেলাম না। চৌকির বাগ সামলাতে আমি ব্যস্ত তখন। তারপর থেকে গাছের ডাল দিয়েই মাচা বানাই—"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, "তারপর কি হল বলুন। বিকেলে গিয়ে সেই মাত্রন চডলেন ?"

"আপনি গাছেও চড়তে পারেন বৃঝি"

"পারি। কিন্তু ওটাতে চড়েছিলাম মই দিয়ে। অনেক উচুতে মাচা বাঁধতে হয় কিনা। মাটি থেকে অস্তুত চল্লিশ হাট উচুতে—" "অত উচতে কেন"

"তা না হলে বাঘে ধরবার সম্ভাবনা থাকে। বাঘ উনিশ কুড়ি ফুট অনায়াসে উঠে পড়তে পারে—"

প্রিয়গোপাল বিস্মিত হইল এ কথায়।

"গাছে চড়ে যায় বিল্লির মতো।"

"হাঁা, বিল্লিরই জাত তো"

এইবার প্রিয়গোপাল অন্তুত প্রশ্ন করিল একটা।

"আচ্ছা, বাঘ বিল্লির মতো মুসা ভি খায়?"

মুসা মানে ইছর।

"বাঘ না খায় এমন জিনিস নেই। গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ, শহর, নীলগাই, শেয়াল কুকুর এমন কি বাঘ পর্যন্ত। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু বাখের মাংস বাঘে খায়" "তা হলে মুসা ভি খায় জরুর—"

"এক-একবারে হাজার খানেক মুসা না খেলে তো ওর পেটই ভরবে না। মেহনতে পোষাবে না—"

"পেলে খায় জরুর"

শিউনাথ ধমকাইয়া উঠিল।

"আরে ভাই বেকার কচকচ নেহি করো। বলুন আপনি গল্প বলুন—"

রামপ্রসাদ যোগেনের কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"মূসাতে ওর \*বোরা বোরা ভূসি কেটে সাফ করে' দিছেে। তাই বাচ্চুর মুসার উপর রাগ। তিনটে বিল্লি পুষেছে—"

উচ্চকঠে সে কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "জামাইবাবু আপনি এবার গিয়ে ওকে একটা বাঘের বাচ্চা পাঠিয়ে দিন। তানা হ'লে ওর ভূসির ব্যবসা তো গেল—''

"ফাজলামি করিও না রামপ্রসাদ বলে দিচ্ছি"

"তোমরা গৃল্প শুনবে, না, ঝগড়া করবে"—আবার ধমকা য়া উঠিল শিউনাথ। কৃষ্ণকান্ত ইতিমধ্যে একটি দিয়াশলাই কাতি ভানে চুকাইয়া চক্ষ্ বুজিয়া কান চুলকাইতে ছিলেন। সকলে থামিয়া গেলে আবার শুরু করিলেন।

"তিনটে নাগাদ মাচার উপর গিয়ে উঠে বসলাম। বনের ভিতর তিনটের সময়ই মনে হয়় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আলাক্রেড উঠল আর একটা গাছে, সেটার উপরও মাচা বানানো হয়েছিল। তার কাছেও একটা রাইফেল ছিল'

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় কর্ণ-বিবরে কাঠি ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিলেন। ''তারপর ?"

''তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। ্বাঘ-শিকারে এই বসে'

আক্রানিক সব সেম কইকব। শুধ বসে থাকা নয়, একেবারে স্থির

হয়ে বসে' থাকা। অন্ড, অচল হয়ে বসে' থাকতে হবে। সিগারেট খাওয়া চলবে না, নস্থি নেওয়া চলবে না—"

"কেন—"

শিউনাথ প্রশ্ন করিল এবার। সে একটি পাকা সিগারেট-খোর। তখনও তাহার হাতে জ্ঞলম্ভ সিগরেট ছিল একটি। সিগারেট-হীন হইয়া এক নিদ্রা দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু করা সম্ভব তাহা তাহার চিস্তার অতীত।

"সিগারেটের গন্ধ পেলে বাঘ সরে' পড়ে। তার সন্দেহ হয়। যে কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলেই সন্দিশ্ধ হয়ে ওঠে সে। বড় বড় শিকারীরা আতর এসেল মেখেও শিকারে যেতে বারণ করেছেন। বাঘের ভ্রাণশক্তি আর প্রবণশক্তি ছাই-ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোথের দৃষ্টিও। তাই রংচঙে ডগমগে জামা-কাপড় পরেও শিকারে যাওয়া মানা। থাকি কিম্বা পাঁশুটে রঙের পোষাক ছাড়া অতা কিছু চলে না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাওয়া চাই। চিলেচালা কাপড় পাঞ্জাবিও চলবে না, হাফপ্যাণ্ট হাফ্শার্ট পরতে হবে। বাঘ যদি গাছের দিকে তাকায় এবং শিকারীকে যদি দেখতেও পায়—তা হলেও সে যেন ভাবে ওটা গাছেরই একট। অংশ। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে' থাকতে হবে'

যোগেন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবার বলিল। "এ তো তা হলে একটা তপস্তা বলুন"

"নিশ্চয়, তপস্থা বই কি : একটু শুধু তফাত আছে, তপস্বী চায় ভগবান, শিকারী চায় বাঘ'

ু এরসিকতায় অনেকেই হাসিয়া উঠিল, হাসিল না প্রিয়গোপাল। তাহার কেমন যেন খটকা লাগিল। কোনও যুক্তির বা উক্তির খুঁত থাকিলে তাহার মন হোঁচট খায়। সে জ্র-কৃঞ্চিত করিয়া বলিল, "খালি বাঘ চায় ? ভালুক, শুয়োর ইসব ?"

"हा, हमवल हाम। आमानहे जून हरस्रह, वना छेहिल हिन,

শিকার চায়। তবে যে শিকারী বাঘের আশায় বসে আছে সে ভালুক বা শুয়োর দেখে ফায়ার করবে মা। করলে বাঘ ভড়কে যাবে''

"তারপর কি হল বলুন—''

"গাছে মাচার উপর ঠায় বদে রইলুম ঘন্টা ছই। তারপর হঠাৎ ময়ুরের ডাক শোনা গেল। বুঝলাম বাঘ বেরিয়েছে এবার—"

"বাঘ বেরুলে ময়্র ডাকে নাকি"

"হাঁা, আর ডাকে এক রকম হরিণ, ইংরেজিতে তার নাম 'বার্কিং ত ডিয়ার', ওদেশে বলে কোট্রা হরিণ। এদের ডাক শুনলে শিকারীর। বুঝতে পারে বাঘ বেরিয়েছে।

অনেক সময় শম্বরের ডাকও শোনা যায়—"

"শস্বর কি ?"—প্রিয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল।

"এক জাতের বড় হরিণ''

''ভ'ইদের মতো ? না, তার চেয়েও বড়ো—''

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল শিউনাথ।

"কি পাগলের মতো যা তা জিগ্যেস করছ। আপনি গল্প বলুন জামাইবাবু। ওর কথায় কান দেবেন না।"

প্রিয়গোপাল ক্রথিয়া উঠিল।

"আমার যা জানবার তা জেনে লিব না ? তুমি আমাকে মানা করবার কে আছে। জাম।ইবাবুকে আর ক'দিন পাব। যা শিখবার শিখে লি—"

কলহের উপক্রম হইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "শম্বর বেশ বড় হরিণ। একটা গরুর মতো প্রায়। খুব প্রকাণ্ড শিং থাকে ওদের মাথায়। ডাল-পালা-ওলা চমংকার শিং—"

রামপ্রসাদ ফোড়ন দিল—"তুই ভ'ইস্ বেচে দিয়ে একটা শস্বর কেন গোপলা। জামাইবাব্, শস্বর কিনতে পাওরা যায় কি—" প্রিয়গোপাল রামপ্রসাদের দিকে একটা অন্ধি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অক্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

"বলুন, আপনি তারপর কি হ'ল। এদের কথার জবাব দিতে গোলে আর গল্প বলা হবে না আপনার"

শিউনাথ একটু অধির হইয়া পড়িয়াছিল।

"একটু পরেই বাঘটা দেখা গেল। অ্যাল্ফেড্ ঠিক খবরই দিয়েছিল। নদীর বাঁকে এসে জল খাচ্ছে। করলাম ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বাঘটা। গুলি লেগেছে কিনা ব্রতে পারলাম না, কারণ লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দিতীয় গুলি মারবার আর ফুরসং পাওয়া গেল না"

"গুলি নিশ্চয় লাগলে পড়ে' যেত না কি"

"গুলি যদি মাথায় লেগে ব্রেনে ঢোকে, কিম্বা বুকে লেগে হার্টে ঢোকে—তাহলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। অফ্য জায়গায় লাগলে পড়ে না। তখন একটা গুলিকে ওরা গ্রাহণ্ড করে না। পায়ে কিম্বা ঘাড়ে গুলি খেয়ে অনেক দূর চলে' যেতে পারে। আর সেই চোটু খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে তখন—''

"কি করলেন আপনি—''

"হু'এক মিনিট চুপ করে' বসে' থেকে আর একটা ফায়ার করলাম যে বনে সে লাফিয়ে চুকেছিল সেই বনটাকে লক্ষ্য করে'। আালফ্রেডও তাই করলে''

"কেন---"

"যদি বাইচান্স লেগে যায় আরও ঘায়েল হবে, কিম্বা তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চার্জ করবে, কিম্বা আরও দূরে যাবে—"

এইবার গল্পটা জমিয়াছিল।

উৎসূক শিউনাথ এমন মুখভাব করিয়া শুনিতেছিল যেন সে-ই এই দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।

"কি হ'ল দ্বিতীয়বার ফায়ারের প্র"



"সরেই পড়ল। আর দেখতে পেলাম না। তথন একটা 'মিটি' মেরে আালফ্রেডকে ডাকলাম। সে-ও সিটি মেরে সাড়া দিলে—" "সিটি ?"

"হাঁা, মুখে আঙুল পুরে গুব জোরে সিটি দেওয়া যায়। বনে জঙ্গলে মনে হয় কোনও পাখী ব্ঝি ডেকে উঠল। শিকারীর। সিটি দিয়ে প্রস্পরের খবর নেয়। সিটি শুনে আালফ্রেড্ নেবে এল, আমিও নাবলুম"

"তারপর ?"

"তারপর বন্দুক রি-লোড করে' রওনা দিলুম বাড়ির দিকে।
তথন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার। একটা বাঘের উপর
গুলি চলে' গেছে কিন্তু সে মারা পড়েনি। এ অবস্থায় বনের ভিতর
দিয়ে হাঁটা খুবই ছঃসাহসিক কাজ। কিন্তু প্রাণ হাতে করেও অনেক
সময় এরকম ছঃসাহসিক কাজ করতে হয়। অনেকে এই করতে
গিয়ে মারাও পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা সেবার বেঁচে গেলাম।
বরং জন্মল থেকে বেরিয়েই চিতল পেয়ে গেলাম একটা—"

"চিতল মাছ ?"

্ "না, চিতল হরিণ। রাজে গিয়ে মাংসের ঝোল আর ভাত ধাওয়া গেল"

"হরিণের নামও চিতল হয় না কি"

"হঁয়। গায়ে চিতা চিতা দাগ থাকে বলে ওদের নাম চিতল" "বাঘটাকে ছেডে দিলেন গ"

"পাগল। ও বাঘকে কখনও ছেড়ে দেওয়া যায়। পরদিনই তার থোঁক করবার জন্ম লোক লাগালাম। বিকেলে অ্যাল্জেডের এক অমুচর এসে খবর দিলে যে সে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে, শুধু দেখতে পায়নি, রক্তের দাগ ধরে' ধরে' সে অনেকদ্র পর্যস্ত গিয়েছে। তার ধারণা নদীর ওপারে যে ছুটো পাহাড় পাশাপাশি আছে বাঘট। সেই পাহাড় ছুটোর মাঝখানের সন্ধীর্ণ গিলির মতো জায়গায় ঢুকে বসে আছে। সে তুর্গম স্থান। তু' পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানেক সকীর্ণ জায়গাটুকু কাঁটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাছাড়া তার ভিতর দিয়ে একটা ঝরনার ধারাও বেরিয়ে আসছে। সেখানে ঢুকে বাঘ শিকার অসম্ভব"

"কি করলেন তাহলে—"

"অবস্থা অন্ম রকম হ'লে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু যে বাঘ গুলি খেয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে মারতেই হবে এই শিকার-শান্তের আইন। ছেড়ে দিলে ওই জ্বম বাঘরাই শেষে মানুষ-থেকো বাঘ হবে। স্কুতরাং সেইখানে লোক মোতায়েন করে' রাখা হ'ল বাঘটা বেরোয় কি না, দেখবার জন্ম। কাছাকাছি স্পরিধে মতো জায়গা বেছে মাচাও বাঁধা হ'ল একটা আর একটা ছাগল বেঁধে রাখা হ'ল সেই মাচার কাছাকাছি। আর দিনরাত সেখানে বদে' পাহারা দিতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন এল না, দ্বিতীয় দিনও এল না। তবু দোনো-মোনো করে' তৃতীয় দিনও বসলাম গিয়ে মাচায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও পাতা নেই। ছাগলটা সমানে ভেকে চলেছে। মশার কামড অগ্রাহ্য করে' ঠায় বসে' আছি। পাশে অ্যালফ্রেড। হঠাৎ ছাগলের ডাকটা পট করে' থেমে র্গেল, বাঘের গোঙরানি আওয়াজও পেগাম। অ্যালফ্রেড সঙ্গে সঙ্গেই (spot light) ফেলতেই দেখতে পেলাম বাঘটা ছাগলটাকে ধরেছে। ছাগলটা ছটফট করছে আর বাঘটা সেইখানেই বসে' তার ঘাড কামডে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটা, এবার কিন্তু আর পালাতে পারল না, পড়ে গেল সেইখানেই। আর একটা ফায়ার করলাম। ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হল তার—"

"প্রথম গুলিটা লাগেই নি ?"

"লেগেছিল, ভাল করে' লাগে নি। ঘাড়ে লেগেছিল, কিন্ত ∡বঁধে নি!" "দ্বিতীয় গুলিটা মাথায় লেগেছিল, আর তৃতীয়টা পেটে"
বাঘের গল্প আরও কিছুদ্র হয়তো চলিত, কিন্তু পোস্টমাস্টারবার
আসিয়া একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন।
দেখা গেল, ডাকের চিঠি-পত্র তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন।
চিঠিগুলি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া সহসা তিনি করজোড়ে কম্পিত
কণ্ঠে বলিলেন, "জামাইবাব্, আমি গরীব। আমাকে রক্ষা
কক্ষন—"

কৃষ্ণকান্ত বিশ্বিত হইলেন।

"কি ব্যাপার, কে আপনি ?"

"আমি এখানকার পোস্টমাস্টার। নতুন এসেছি বদলি হ'য়ে। এখানকার হাল-চাল কিছুই জানি না। বড়ই বিপদে পড়ে' গেছি জামাইবাবু—"

"কেন, কি হ'ল"

"একদিন রাত্রে একটা জরুরি তার এল কুমারবাবুর নামে। রাত্রে তার এলে এখানে রাত্রে সেটা ডেলিভারি হয় না, কারণ কোনও পিওন রাত্রে থাকে না। 'তার'টা সকাল বেলা পাঠিয়ে দিলাম। রাধানাথবাবু বলছেন—অত জরুরি তার আমার নিজেরই এসে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পোস্টমাস্টার নিজে বাড়িতে গিয়ে 'তার' দিয়ে আসবে এ রকম কামুন তো কোথাও নেই—"

শিউনাথ মন্তব্য করিল—"এখানকার কান্তন আলাদা, আপনার দিয়ে আসাই উচিত ছিল। আপনার আগে ছিলেন নিয়ামংআলী, জরুরি তার রাত্রে এলে নিজেই দিয়ে যেতেন বাড়িতে। তঃসংবাদ থাকলে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা সে খ্বর জেনে তবে দিতেন। ডাক্তারবাব্র বাড়ির 'তার', আপনার দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বই কি"

"আমি নতুন লোক, কিছুই জানতাম না"

ু কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হয়েছে কি। আর আমাকেই বা এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন, আমি কি করতে পারি"

"আপনি রাধানাথবাব্কে বলুন একটু, তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন। আপনি জামাই মানুষ, আপনার অন্তরোধ উনি রাথবেন"

"রাধানাথবাবুর রিপোট কি খুব মারাত্মক হবে ?"

"श्रव। তिनि आभात्र नाम निर्थिष्ट्रन भाक्तिरमुपे मारश्रक, তিনি ওঁর জামাই। আর পোস্টাল স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধ। আমার নামে লম্বা এক ডি. ও. এসেছে জবাবদিহি চেয়ে— আমি কেন পাবলিকের সঙ্গে অসদাবহার করছি। তাতে আরও লেখা আছে-এনকোয়ারি করবার জন্মে একজন ইনস্পেকটার আসবেন, আমি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকি। দোষ সাব্যস্ত হ'লে শান্তি হবে। মানে, রাধানাথবার যা বলবেন তাই হবে। আমি বিরুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই টেলিগ্রামটা করেছিলেন, তিনি থুব চটে আছেন দেখলাম। বললেন, আমার শান্তি হওয়াই উচিত। কুমারবার বললেন, আমি ওসবের মধ্যে থাকতেই চাই না। আমি রাধানাথবাবকে কিছু বলতে গেলে তিনি আমাকেই ধমকে দেবেন। আপনি যদি কাকাবাবুকে দিয়ে বলাতে পারেন কাজ হবে, উনি কাকাবাবুর ছাত্র। চন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তিনি ভব্র ব্যবহার করলেন খুব। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমি ব্রাহ্মণ ভেনে আমার পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, অতিবৃদ্ধপিতামহের নাম এই সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরদার বাবা কিস্বা ঠাকুরদার নাম আমি জানতাম না। এইতেই খুব চটে' গেলেন তিনি মনে হল। তারপর জিজ্ঞাসা করজেন— গায়ত্রী জানি কিনা । গায়ত্রী সেই বিশ বছর আগে শিখেছিলাম. তা কি আর মনে আছৈ ? বললাম সে কথা। তথন তিনি প্রশ্ন করলেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন না রোজ ? সত্যি কথাই বলতে হল, করি না। এ শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার দিকে, তারপর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। ব্রালাম, স্থবিধা হবে না। যোগেনবার তখন বললেন, আপনি জামাইবার্দের মধ্যে কাউকে যদি অমুরোধ করেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। জামাইদের খাতির হয়:তা উনি রাখবেন। আপনি যদি একটু দয়া করেন গরীবের উপকার হয়—"

কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

"আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো নেই ভদ্রলোকের, তবে আপনি যখন এত করে' বলছেন তখন অন্তুরোধ করে' দেখব। ওই যিনি মুখের সামনে মাঝে মাঝে হাত চাপা দেন, তিনিই তো রাধানাথবাবু—'

"আজে, হাা, তিনিই-"

"আছা, আমি বলব"

পোস্টমাস্টারবাবু চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া মস্তব্য করিল— "লোকটা একের নম্বর হারামি। ঠিক করেছেন রাধানাথবাবু—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিছু তো দোষ করে নি বেচারা। অংইনত ওর কোন দোষ নেই"

"সব সময় আইন চালাতে গেলে কি চলে' জামাইবাবু। সেদিন আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল, মনি-অভারটা নিলে না" রমেশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, "এই রমেশবাবুকে জিগ্যেস করুন না।" রমেশবাবু জিজ্ঞাস্থদৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন। "এই এখানকার পোস্টমান্টারবাবুর কথা হচ্ছে"

"এসেছিল বুঝি তোমার কাছে। তুমি রাধানাথকে বললে হয়তো বেঁচে যাবে বেচারা। তানা হলে ওর অদৃষ্টে ছঃখ আছে"

"যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বেচারার তেমন দোষ নেই বিশেষ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিগ্রাম আর কোন পোস্টমাস্টার দিয়ে আসৈ বলুন—"

রমেশবাবু চক্ষু ছইটি ঈষং বিক্লারিত করিয়া গঞ্জীর হইয়া গেলেন।

রমেশবাব্র মুখখানা চাকার মতো গোল এবং তালের মতে। নিভাঁজ। চকু ফুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। বেশ ভারিকি গোছের চেহারা। যখন কাহারও সহিত কথা বলেন বাম হাতটি পিছন দিকে কোমর এবং পিঠের সদ্ধিস্থলে স্থাপন করেন। তিনি অম্মদিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণকান্তের মন্তব্যটি প্রশিধান করিলেন। তাহার পর পুনরার কৃষ্ণকান্তের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পৃষ্ঠস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একবার খুলিয়া আবার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত হইলে এরপ করেন।

"দেখ বাবা, যশ্মিন দেশে যদাচারঃ। আমাদের এ গ্রামটি ছোট এবং সেকেলে। অনেক কিছুই নেই এখানে। ট্রাম, মোটর, ফোন, সিনেমা-এসব কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। এখনও আছে। এই গ্রামের ডাক্তার, মাস্টার, দারোগা, স্টেশন মাস্টার, পোস্ট মাস্টার, কাছারির ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, মানে গ্রামের ছোট বড় স্বাই আমর। একটি পরিবারের মতো বাস করি। এতকাল করে এসেছি, আর যতদিন আমরা থাকব ততদিন করব। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সুখর্চঃথের অংশ নিতে হবে। এই এখানকার আইন—অন্ত কোন আইন চলবে না এখানে। খোদ লাট সাহেবও যদি এখানে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও আমার দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানতে টানতে পাশার আড্ডায় বসতে হবে। এখনও এই ভাবটি বন্ধায় আছে আমাদের। আমরা যতদিন আছি । ওই টেলিগ্রামটি রাত্রে না দিয়ে ওই পোস্টমাস্টার গ্রামস্থদ্ধ লোককে চটিয়েছে। ওই বড়ো ভাক্তারবাব আমাদের গ্রামের মাথা। তাঁকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। শুধু আমরা কেন, এ অঞ্চলের স্বাই করে। তাই তাঁর নাত-বোয়ের সাধ দেওয়া হবে বলে দশখানা গাঁরের মাতব্বরেরা মাথা ঘামাচ্ছে। ওঁর টেলিগ্রামটা আটকে রাখা উচিত হয় নি ছোকরার। ওঁর অপমানে আমরা স্বাই কুর হয়েছি। কোনও গয়লা ওকে ছধ দেয় নি তা জান ? কুমারই ওকে ত্ব পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম ব্যাপার শুধু আজ নয়, বরাবরই চলে আসছে। ডাক্তারবাবুকে অপমান করে' কেউ রেহাই পায় নি কর্থনও। অনেকদিন আঁগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শুনবে ?"।

"বলুন"

"তথন আমি নেহাৎ ছেলে মামুষ, সবে এসে স্টেটের চাকরিতে বাহাল হয়েছি। ডাক্তারবাবুর তথন তুমুল প্র্যাক্টিস্। তিনটে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা বাড়িতে। আর সে সব কি সাধারণ ঘোড়া গ বড় বড় পাহাড়ী ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়া ওঁকে বইতেই পারত না। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে আর একটা ঘোড়ায় চড়তেন। সেটা ক্লান্ত হ'লে আর একটায়। এ অঞ্চলের সর্বত্র ডাক তখন ওঁর। মালদ থেকে পর্যন্ত কল আসত। হাতী আসত, নৌকো আসত, পালকি আসত, সে একদিনই ছিল আলাদা। ডাক্তারবাব প্রায় সমস্তদিন বাড়ির বাইরেই থাকতেন। ফিরতেন রাত্রি বেলা। ফিরেই থিয়েটারের রিহাসালে আসতেন। ওঁর বাড়িতেই থিয়েটারের আবড়া ছিল তথন"

"উনি থিয়েটার করতেন না কি"

"করতেন মানে"

রমেশবাবু সবিশ্বয়ে ভ্রাযুগল উত্তোলন করিলেন।

"উনি যদি ডাক্তারি না করে' পেশাদার অভিনেতা হতেন তাহলে গিরিশ ঘোষ দানীবাব্র মতোনই হতে পারতেন। সীতার বনবাসে উনি রামের পার্ট যা করতেন তেমনটি আর কখনও দেখি নি। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে রোজ রিহার্সাল হ'ত। এ হাসপাতাল তখন ছিল না। তখন ছিল মাটির প্রকাণ্ড একটা চোয়ারি। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ঘর, চার-পাশে বড় বড় বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার কোণে কোণে ঘর। মাঝের বড় ঘরটায় রিহার্সাল হ'ত। রিহার্সাল দেবার জন্মে বাইরে থেকেও লোক আসত, কাটিহার থেকে সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায়ই আসত অনেক ছোকরা। বলাবাছল্য, বিনা-টিকিটেই আসত স্বাই। স্বই তো চেনা-শোনা

ছিল। এখনকার স্টেশনে এসে কেউ যদি বলভ—'ডাক্তারবাবুর \* বাড়িতে যাব'—কেউ আর টিকিট চাইত না। এই রেওয়াজ ছিল। হঠাৎ এক নতুন টিকিট কালেক্টার বদলি হ'য়ে এল। ছোকরা ্যেমন তিরিক্ষি মেজাজের, তেমনি ছুমুখ। একদিন তার খগ্নরে পড়ে গেল কাটিহারের ভূষণ। আলিবাবার রিহার্সাল হচ্ছে তখন, ভূষণ আবদাল্ল। সাজবে, সপ্তাহে হ'দিন রিহাসলি দিতে আসে। यथाती कि तम छेटेना छे । किए के अत्यह । नकून विकिष्ठ का त्नक हो । िकिं हाईरा प्र यथाती वि वर्ता एक जात्रवातूत उथान याव। নতুন টিকিট কালেকটার কপালের উপর ভুরু তুলে বলে উঠল-'ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব মানে ভাক্তারবাবু কি রেল-কোম্পানীর মালিক, না জামাই গ ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বললেই ছেড়ে দিতে হবে!' ভূষণ রুখে উঠল এ কথায়। পকেট থেকে পেনালটি স্থন্ধ গাড়ি-ভাড়া বার করে বললে, 'ডাক্তারবাবু কে, তাঁ হু'দিন পরে জানতে পারবেন। এই নিন্, ভাড়া নিয়ে तिमिन निन व्याभारक। तिमिनि भरकटि भूरत हरल এल ভृष्। ভাক্তারবাব সৈদিন এক দুরের কলে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন— শক্ত রোগী, ফিরতে হয়তে। দিন ছই দেরি হবে। তবু আমাদের রিহার্স লি বসল। ভূষণ আমাদের কারো কাছে কথাটি ভাঙলে ন।। চুপি চুপি ভাঙলে কেবল উদিৎ সিংয়ের কাছে। উদিৎ সিং নামে ডাক্তারবাবুর এক সিপাহী ছিল তথন। লিক্লিকে সরু চেহারা, কিন্ত খাপ-খোলা তরোয়াল একটি। সর্বদাই মারমুখী হ'য়ে থাকত। তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত সবাই। ডাক্তারবাবুর জ্ঞমি বাসন ঘর ছয়ারের সেই ছিল রক্ষক। ডাক্তারবাবুকে ভক্তি করত দেবতার মতো। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল, যেই সে গুনলে যে নতুন টিকিটকালেক্টার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা বলেছে। তারপর দিন হাটবার ছিল। ডাক্টার-শানার সামনেই হাট। তারপর দিন টিকিটকালেকটার এষেছে হাট

করতে। আর যাবে কোথা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর উদিং সিং গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল তাকে হাসপাতালের সামনে। বললে, "ডাক্তারবাবুর নামে কাল কি বলেছ হারামজাদা, স্তয়ার কি বাচ্ছা, এখন তোমার কোন বাপ তোমাকে বাঁচাবে—"। জ্বতিয়ে লোকটাকে শুইয়ে ফেললে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে এক হৈ হৈ কাও। "ডাক্তারবাব তখনও ফেরেন নি কল থেকে। এক ডাক্তারবাব ছাড়া উদিং সিংকে রোখবার সামর্থ্য আর কারও হিল না। উদিৎ সিং লোকটাকে জুতিয়ে গলা-ধান্ধা দিয়ে তাডিয়ে বললে, 'যাও শালা, অর ঘরমে যাকে হালুয়া খাও!' সে কিন্তু ঘরে গেল না, গেল থানায়। থানার দারোগা ছিলেন তথন হর্চন্দন সিং। ডাক্তারবাবুর পরম বন্ধু। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক তাঁর চাকরের নামে নালিশ করতে এসেছে দেখে একটু অবাক হলেন তিনি। তাঁর এক হাবিলদারকে ডেকে বল**লে**ন, তুমি একটু খোঁজ করে' এসো তো, ব্যাপার কি। হাবিলদারের সঙ্গে উদিৎ সিংয়েরই দেখা হয়ে গেল। বন্ধুত্বও ছিল ছু'জনের। তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে দারোগা হরচন্দন সিং উপরের ঠোঁটের উপর নীচের ঠোঁটটি চড়িয়ে দাড়ির ভিতর আঙুল চাপালেন খানিকক্ষণ। চমংকার চাপ-দাভি ছিল তাঁর। তারপ্র হাবিলদারকে আড়ালে ডেকে বললেন, "এই লোকটিকে আমি হাসপাতালে পাঠাব মেডিকেল রিপোর্টের জন্ম। তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলে' এস সে যেন এর জামায় খানিকটা অ্যালকহল ঢেলে দেয়; আর আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায় যে লোকটা মত্ত অবস্থায় হাটে এসেছিল প্রথমে তার পুর হল্লা করতে করতে হাসপাতালে এল, তাই উদিৎ সিং ওকে ধারু। দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই জন্মেই পড়ে গিয়ে নাকে লেগেছে · ७त ।" श्विनामात हाल याचात श्रेत हिक्छे-कालक्छातरक वनलन, "আপনি আগে হাসপাতালে যান, সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আস্থন, তারপর আপনার ডায়েরি লিখব।" হাসপাতালে ফিরে এল

সে। হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার তখন হাবুল মামা। ওই যে পাকা চাপ-দাভি, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই তখন ছিল কম্পাউগ্রার। সে লোকটার গাড়েস করবার ছতোয় তার জামায় কাপড়ে বেশ করে' অ্যালকহল ঢেলে দিলে, আর দারোগা সাহেব যেমন লিখতে বলেছিল তেমনি লিখে দিলে। সেই রিপোটটি নিয়ে যেতেই দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন—একে অ্যারেস্ট করে' 'ঠান্ টি' ঘরে রেখে দাও। আমি এন্কোয়ারি করে' দেখি আগে কি হয়েছে। কম্পাউণ্ডারবাবু যা লিখেছেন তাতো ভয়ানক। 'ঠানচি' ঘর মানে ঠাণ্ডা ঘর, যে ঘরে ঢুকলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, অর্থাৎ গারদ। হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলে। কিছুক্ষণ পরেই কান্নাকাটি পড়ে' গেল ছোকরার বাড়িতে। তার কচি বউ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল ভাক্তারবাবুর অন্দরমহলে একেবারে বৌদির কাছে। ভাক্তারবার তখনও ফেরেন নি। বৌদিও তখন ছেলেমামুষ। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে খেতে দিলেন। মেয়েটি বদে রইল। ডাক্তারবাব ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়েও গেল। তিনি ফিরে এসেই ছোকরাকে হরচন্দনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। উদি<sup>্র</sup>াং আর ভ্ষণকে যংপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন আর একটা ্রিজও করলেন তিনি। ওই টিকিটকালেক্টার কোয়াটার পায় নি, আর একজনের বাডিতে নিয়ে এলেন। মানে, একেবারে খাপন করে নিলেন তাকে। সে এখন কোথায় আছে জানিনা, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে আর খবর পায় যে ডাক্টরবাবুর সঙ্গিন অস্থুখ তাহলে ঠিক ছুটে আসবে, যেখানেই থাকুক। এই হচ্ছে এখানকার দক্তর। ওই পোস্টমাস্টার্র টেলিগ্রাফটি আটকে রেখে বেদস্তর ক জ করে' ফেলেছে। তুমি যদি ওকে বাঁচাতে পার বাঁচাও। কিন্তু রাধানাথ গোপ একটি জাঁতি-কল। ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত । তবে তুমি জামাই মান্ত্রী, তোমার মান হয় তো রাখতে পারে। দেখ একবার বলে"

রমেশবারু এ প্রদক্ষে হয়তো আরও বক্তৃতা দিতেন কিন্তু পিছন হইতে নিখিলবাবুর খমক খাইয়া থামিয়া গেলেন।

"রমেশ তুমি এখানে বেশ আড়্ডায় জমে' গেছ দেখছি। আড়া। পরে দিও, এখন পরিবেশনের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে' কেল দিকি। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, কোন ব্যাচে কাকে নেবে লিষ্ট কর আগে—"

"আজে সেইজন্তেই তো এদের কাছে এসেছি। এখানে চাঁই ক'জন আছে কি না। প্রিয়গোপাল, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন, রামপ্রসাদ—"

প্রিয়গোপাল বলিল, "হামাদের যা বলবেন তাই করব"

এ আলোচনাতেও বাধা পড়িল। হাসপাতাল হইতে একটা বুক-ফাটা আর্ড চীৎকার শোনা গেল। সকলেই সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। দেখা সেল হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়া একটি যুবতী কাঁদিতেছে, তাহার কোলে একটি শিশু। সে যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। গতরাত্রে সে নাকি তাহার সভোজাত শিশুকে লইয়া ঘরে শুইয়াছিল, একটি শুগাল কখন যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটিকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানিতে পারে নাই। একটু পরেই বাহিরে ছেলের কালা শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন বাহিরে গিয়া দেখে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ছেলের হাতের খানিকটা ছেলেটি চিবাইয়া দিয়াছে, ঘাড়েও দাঁত বসাইয়াছে। বাঁচিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—বাঁচিবার আশা কম। খুব বেশী রক্তক্ষয় হইয়াছে। একধারে জ্রকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিউনাথকে বলিলেন, ''বাঘ মানুষ খায় জানি, কিন্তু শেয়ালের এত ব্দু স্পর্ধা হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা—''। তিনি আরও জ্রকুঞ্চিত করিয়া রোরুগুমানা জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিখিলবাবু দাঁড়ান নাই, তিনি কাছারির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন। রমেশবাব্ তিনি সাধারণত

তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "ওছে, চল চল আর দেরি করা নয়। নিখিলবাবু চলে' গেছেন, হয় তো অপেক। করছেন আমাদের জন্ম—"

"আমাকে কি করতে হবে"

"পরামর্শ! তোমার মতো একটা মাথা সহায় থাকলে ভারী নিশ্চিত্তব আমি। নিথিলবাবু আমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছেন। নানা জাতের এতগুলি লোককে পরিবেশন করে' থাওয়ানো, বুঝতেই পারছ। ছ'ব্যাচ ছোকরা চাই, তুমি না সহায় হ'লে চলে?"

বিনোদিত হইয়া শিউনাথ বলিল, "কিন্তু আমি মোটা মানুষ, আমি কি পরিবেশন করতে পারব ং"

"তোমাকে পরিবেশন করতে কে বলছে। তুমি পরামর্শ দাও, লোক জোগাড় করে' দাও। চল, প্রিয়গোপাল, লোটন, ঘোটন তোমারাও এস—"

রামপ্রসাদ বলিল, "ঢাকারবাবুর অস্তব্ধ, অথচ বাড়িতে ধুম লেগে গেলু দেখছি। অসুখের বাড়িতে সাধারণত কালাকাটি হয় এ ঠিক উপ্টো হচ্ছে—"

"হবে না ? পুণ্যাত্মা লোক যে। এখন পৃথীশ আর উশনা এসে পৌছলে বাঁচা যায়। প্রথম নাতবৌয়ের সাধে ওরা থাকবে না। এ কথা ভাবাই যায় না। এসে পড়বে ঠিক"

"সাধ কবে"

"আগামী শুক্রবার। চল, চল, নিখিলবাবু চটছেন এতক্ষণ" সকলকে লইয়া রমেশবাবু কুঠির দিকে অগ্রসর হইলেন। জমিদারের কাছারি এখানে কুঠি নামে পরিচিত।

ভিতর হইতে গঙ্গ। আসিয়া কৃষ্ণকাস্তকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি আপনাকে ডাকছেন—'

কৃষ্ণকান্ত অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুঝিলেন অনেকক্ষণ অদুর্শনের ফলে কিরণ চঞ্চল হইয়াছে। কৃষ্ণকাস্ত সম্ভর্পণে বাড়ির ভিতর চুকিয়া এদিক-**ওদিক চাহি**য়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন কিরণ ওদিকের বারান্দায় বিদিয়া ফলের রস করিতেছে। কৃষ্ণকাস্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিরণ এমন ভাব দেখাইল যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই। যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগও তাহার নাই।

''দূতের মুথে অন্য রকম খবর পেলাম"—মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, এইবার তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়িল কিরণ।

''তোমাদের আকেলকে বলিহারি যাই। না হয় তোমরা এ বাড়ির জামাই-ই হয়েছে, কিন্তু গেরস্তর তুথের দিকে চুইবে না তা' বলে—"

''সর্বদাই তােু চেয়ে আছি, এক দণ্ডও তাে চােখ বুজি নি ৷ চক্ষু কি আরও বিক্ষারিত করব ?"

''ক'টা বেজেছে জান"

''জানবার দরকার কি। আপিস তো নেই" .

"তা' বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না ? বউদি কতক্ষণ বসে' থাকবে হাঁডি নিয়ে"

"ওতে বাধা দিও না। বউদির ওটা শথ। তানাহ'লে ছটো ঠাকুর আছে, পার্বতী আছে—"

'ঘাও না উন্তুন ধারে খানিকক্ষণ বসে' থাক না গিয়ে, তাহলে শথের মজাটা টের পাবে—"

- ্র ''আমার শথের জন্মে আমিও মাচার উপর ঠায় বসে' থেকেছি রাতের পর রাত মশার কামড সহা করে"
- , "তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। রারা হয়ে গেছে চান কর গে যাও। বাবা গোঁ ধরে' বসে' আছেন তোমাদের সঙ্গে খাবেন। তার পিন্দি পড়ে' যাচ্ছে। তাই ফলের রস দিন্দি এক টু। এত বেলা হ'ল ক্ষিদে পায়নি ?"

'ঘন্টা ছই আগে যা খেয়েছি তা তো জানো। খান বারো লুচি, একবাটি আলুর দম, ছুটো ডিম, তার উপর মিষ্টি। ক্ষিধে পায় কখনও ?"

দিন দিন নতুন হচ্ছ দেখছি। ওই ক'টা ফুলকো লুচি থেয়ে ক্লিধে হয়নি তোমার! মিথ্যুক কোথাকার"

সহাস্থ সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ পুনরায় ফলের রসে মন দিল।

''সদাদন্ত আর রঙ্গনাথ কোথা, ওদের দিকেও একটু মনোযোগ দাও না, অতটা একচোখো হ'লে লোকে কি বলবে। তা ছাড়া এক সঙ্গেই তো খাব দব। ওরা কি 'রেডি'—"

''রেডি না ছাই। সদানন্দ এতক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। রঙ্গনাথ সন্ধ্যা আর স্বাতী সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সব বে-আব্লিলে তোমরা—"

"সোমনাথ কোথা"

''সে উষার ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দিচ্ছে ওদিকের বারান্দায়" বিরুবাবুর বুড় কন্ম। স্বাতা ও বড় জামাই সোমনাথ আগের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ছোট মেয়ে-জামাই এখনও আসে নাই। সে জন্ম বিরুবাবু চিস্তিত আছেন, বারবার স্টেশনে যাতায়াত করিতেছেন।

"যাই, বাবাকে ফলের রসট। খাইয়ে আসি। সত্যি তোমার ক্ষিধে পায় নি-? যাই হোক, বউদিকে এবার রেহাই দাও তোমরা রান্ধাঘর থেকে"

"একটা কথা ব্রছ না তুমি, বউদি রেহাই পেতে চান না। উনি রেঁধে আর পরিবেশন করে' সুখ পান আর হাতে স্বর্গ পান রান্না ভাল হয়েছে বললে। তা বলব"

কিরণ তাহার দিকে একটা হাস্যোজ্জল তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাবাকে ফলের রস খাওয়াইতে গেল। কৃষ্ণকান্ত গেলেন দক্ষিণ বারান্দায় সোমনাথের কাছে।

সূর্যস্থলর সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন একটা নৃতন ধরনের নব-জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি প্রিয়ন্ধনের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহাকে অসুখ না বলিয়া সুখ বলাই তো উচিত। কেবল একজনের অভাবে তাহার মনের ভিতরটা খচখচ করিতেছিল। পুথীশ আসিবে কি ? তাহাকে কি কুমার খবর দিতে পারিয়াছে ? অনেক দিন তো তাহার কোন খবর নাই। সেই চিটিটিব কথা তাঁহাব বারবার মনে পুড়িতেছিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে যে চিঠিটি সে লিখিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—"মা-ই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমিও বন্ধুনমুক্ত হইয়াছি। তাই আমি এবার ঈপ্সিত পথে চলিলাম। আপনার সেবা করিবার জন্ম দাদা, উশনা, কুমার রহিল। আমি দূর হইতে আপনার সংবাদ রাখিব এবং প্রয়োজন বুঝিলে ফিরিয়া আসিব। আমার জন্ম আপনি চিন্তা করিবেন না। গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা আমার নাই, আর ঘোর স্বার্থপর না হইলে গৃহস্থ হওয়া যায় না, তাই আমি সন্ন্যাস জীবন যাপন করিব ঠিক করিয়াছি। বাডির কোন সাহায্য আমি লইব না। আমি প্রায় নিঃস্ব হইয়াই বাড়ি হইতে ্রাহির হইলাম। কেবল যে বেহালাটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেইটি লইয়া যাইতেছি।" সাত বংসর হইল পুথীশ চলিয়া , গিয়াছে। মাঝে মাঝে সে কুমারকে চিঠি লেখে। সে সব চিঠি কুমার তাঁহাকে দেখাইয়াছে। চিঠিতে কোনও ঠিকানা থাকে না। পোস্টাফিসের ছাপ হইতে একবার হরিদারের নাম পড়া গিয়াছিল, - আর একবার কটকের নাম। তবে অল্প কিছুদিন আগে সে

কুমারকে পোস্টবক্সের একটা ঠিকানা জানাইয়াছে। লিখিয়াছে, ষদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ওই ঠিকানায় পত্র দিলে সে পাইবে। পোস্ট বক্স বম্বেতে। কুমার সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করিয়াছে, চিঠিও দিয়াছে। কিন্তু কই পুথীশ এখনও তো আসিল না, কোন জবাবও আসে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর কথাটাও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুথীশ অজ্ঞান হইয়া যায়। বারে। ঘণ্টার পর যখন তাহার জ্ঞান হয়, তাহার পর হইতে তিন্দিন সে ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল, তাহার পর সাতদিন নির্বাক হইয়াছিল। আদ্ধাদি চুকিয়া যাইবার পাঁচদিন পরে হঠাৎ সে গৃহ ত্যাগ করে। সূর্যস্থানর যথেষ্ট থোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। মান্তবের স্বই সহিয়া যায়। এতবড় মর্মান্তিক ব্যাপারটাও সূর্যক্রদরের সহিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন বড়বিচিত্র। কল্পনার সহায়তায় তিনি ইহার একটা নিগুঢ় তাৎপর্যও বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাম্বনা লাভও \*ক্রিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার মনে একটা ধারণা বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার বাবাই পুথীশরূপে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। পৃথীশের মুখের আদলটা না कि ভাঁছার বাধার মুখের মতো, বুকটাও ঠিক তেমনি লাল। বাধার মতোই তাহার সঙ্গীতানুরাগ এবং সংসারে অনাসক্তি। অনুপস্থিত পুথীশকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে তিনি একটা অন্তত স্বপ্নলোক স্থলন করিয়াছিলেন। ইদানীং আর একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি পথীশকে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ চেষ্টা আর করেন নাই। বোম্বের ঠিকানাটা পাইবার পর কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিল— "ঠিকানা তো একটা পাওয়া গেল, এবার আমি না হয় বম্বে গিয়ে মেজদাকে ধরে' নিয়ে আসি। আমি গেলে ঠিক আনতে পারব।" সূর্যস্থলর কিন্তু তাহাকে যাইতে দেন নাই। মুখে বলিয়াছিলেন বটে, "না থাক। কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ওর পিছনে। জাের করে' কি কাউকে ধরে' রাখা যায় ? ও যদি আনে, আপনিই আসবে"—কিন্তু মনে মনে তাঁহার অহা প্রকার যুক্তি ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "বাবা আমার জহাই শেষ 'জীবনে নিজের খেয়াল খুনীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথীশরূপে আবার যদি আমার কাছে আসিয়াই থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জাের করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে ? চলুন না তিনি নিজের পথে, নিজের খেয়ালে ""

তিনি চোথ বুজিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন। বাবার মুখটাই আবার তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আকর্ণ বিশ্রান্ত ঈষং রক্তাভ চোথের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল একটা চাপা হাসি যেন তাঁহার চোথের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"না, এবার আর তোমায় কষ্ট দেব না"—হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন।

উর্মিলা মাথার শিয়রে আনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না।

"বাবা, আমাকে কিছু বলবেন ?"

"না"

সূর্যস্থলর আরও কিছুক্ষণ চোথ বৃদ্ধিয়া রহিলেন, তাহার পর চোথ তুলিয়া বলিলেন "সন্ধ্যা উষা কোথা"

্ "মেজদি বাথকমে। ছোটদি আর ছোট জামাইবারু বেড়াতে বেরিয়েছেন সোমনাথকে নিয়ে"

"কোথা গেছে—"

"বাহিতলায়"

খবরটি শুনিয়া সূর্যস্থানর প্রীত হইলেন। বাগানে কেহ গেলে তিনি বড় খুশী হন। বাহি নদীর ধারে ভাঁহার একটি প্রকাণ্ড আম বাগান আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘার বাগান। ইহাই উাহার জীবনের শেষ কাজ। এই প্রসঙ্গে বন্ধু নীলকমলকে আর ভোজু নাপিতকে মনে<sup>,</sup> পড়িল। বাগানটির সহিত ইহাদেরও স্মৃতি জড়িত আছে।

নীলকমলের বাড়ি ছিল মালদহ জেলার এক গ্রামে। সূর্যস্তব্দর ্তাহাদের বাড়ির পুহচিকিংসক ছিলেন। নীলকমল বহুদিন হইতে সূর্যস্থান্দরকে অনুরোধ করিতেছিলেন, "আপনি যদি বলেন, আপনাকে কিছ ভালো আমের কলম পাঠিয়ে দিই। আপনার ওই জমিটায় চমংকার বাগান হবে"। তিনি তুইবার অনেক কলম পাঠাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বশত সূর্যস্থলর সেগুলি রোপণ করতে পারেন নাই। ছইবারই প্রায় শতাধিক কলম টবেই শুকাইয়া গিয়াছিল। নীলকমল তথন অন্তুত্ত করিলেন এই পন্থায় চলিলে গাছই মরিবে, বাগান হইবে না। তথন তিনি সূর্যস্থলরকে পত্র লিখিলেন, "ডাক্তারবাবুর, এবার কলমের গাছ লইয়া আমি নিজে যাইব এবং আপুনার বাড়িতে গিয়া কিছুদিন থাকিব। আমার জন্ম বাহিরের একটি ঘর এবং চাকর মজ্*ত*িরাথিবেন"। বহু আমের কলম লইয়া নীলকমল একদিন আসিয়া হাজির হইলেন এলং সূর্যস্থলরের বাড়িতে প্রায় ছয়মাস থাকিয়া বাগানটি সম্পূর্ণ করিয়া ্গৈলেন! তিনি না আসিলে বাহিতলার আমবাগানটি হইত না। এই প্রদক্ষে ভোজু নাপিতের কথাও তাঁহার মনে পডিল। ওই চল্লিশ বিঘা জমির মাঝখানে এক বিঘা জমি ছিল ভোজু ্নাপিতের। সূর্যস্থলর ভোজু নাপিতের ওই এক বিঘার পরিবর্তে তাহাকে অন্তত্র পাঁচ বিঘা জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজ তাহাতে রাজি হয় নাই। অক্তত্র এক বিঘা জমি লইয়াই সে তাঁহার ওই জমিটুকু দিয়াছিল। টাকা-কড়ির জোরে এসব হয় না, হয় প্রেমের জোরে। সূর্যস্থলর নিজের জীবনে বারম্বার এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বাগানে গেছে ওরা ? বেশ হয়েছে। কুমার কোথা, সে থাকলে গাছগুলা চিনেয়ে দিতে পারত"

"উনি একটা নৌকো করে' বেরিয়েছেন পাখী শিকার করতে। চরে আজকাল খুব হাঁস বসছে তো"

"ও, তা বেশ করেছে। যদি কিছু মেরে আনতে পারে, জামাইরা এসেছে খাবে আনন্দ করে'"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্রিবোল, হ্রিবোল"

ফলের রস লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল।

"রসটা খাও বাবা। লেবুগুলো ভালো আনে নি, সব শুকনো শুকনো—"

স্থাস্থলর ছ্বান্ত জগতে ছিলেন, লেব্র বিষয়ে কোন মন্তব্য করিলেন না। হঠাৎ বলিলেন "তুই জানিস কি, আমার বাবার বড় গেলাস আছে একটা, কাঠের সিন্দুকটায় আছে বোধহয়, খুঁজে দেখ তো"

"ঠাকুরদার গেলাস?"

"হাঁন, দেখিস নি স্থেটা ?"

কিরণের মনে পড়িতেছিল না দেথিয়াছে কিনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পাত্র সে নয়। খানিকক্ষণ জ্র-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হাা-হাা দেখেছি, মনে পড়েছে, খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। কেন, কি হবে সে গেলাস নিয়ে—"

.. "সেটা বার কর। দেখব একবার"

"আচ্ছা, উর্মিলা, জানো কোথায় আছে সেটা ?"

শনা, আমি তে। দেখি নি। দিদি জানেন বোধহয়। পুরানো সব বাসন উনিই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন"

"আচ্ছা, ফলের রসটা 'খেয়ে নাও এখন আমি দেখছি কোথা আছে সেটা—" েদ সম্ভর্গণে সূর্যস্থানরকে ফলের রস খাওরাইতে লাগিল।
কিরণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইরাছিল। বাবা হঠাং
ঠাকুরদার কথা ভাবিতেছেন কেন! অস্থাবের সময় মৃত্তের কথা মনে
করা তো ভালো লক্ষণ নয়।

রস খাওয়া শেষ করিয়া সূর্যস্থানর বলিলেন, ''চম্পা কোথা ?''
"সে ওই পিছনের ঘরে, গগনের ফরমাসে তোমার জ্বন্থে স্টোভে কি একটা থাবার করছে"

"কত আর খাব আমি। কি খাবার—"

\*আপেল সেদ্ধ করে কি যেন করছে ছ'জনে মিলে। আপেল ফাফিংনা, কি যেন বললে। আমিও ওসব শিখেছিলুম এককালে, এখন ভুলে গেছি। তোমার জামাইটির খাওয়ার শথ বলে' তো কিছু নেই—যা সামনে ধরে' দাও গপ গপ্প করে' খেয়ে ফেলবে!"

"হজনে মিলে করছে ? গগনও আছে না কি"

''গগনই ডো ফরফট্টি তুলেছে। সকাল থেকে তিনজনে স্টোভ আর আপেল আনিয়েছে কাটিহার থেকে''

"আর একজন কে"

"ওই মিদ্বোস। ও তো ছায়ায় মতো সর্বদা ঘুরছে চম্পার
সঙ্গে। খুব সেবা করে কিন্তু। ও সঙ্গে না এলে এই ভীড়ের
বাড়িতে এত রকম হ'য়ে উঠত না। এখন ভালয় ভালয় সাধের
ব্যাপারটা মিটলে বাঁচা যায়'

"নিখিলবাবু যখন ভার নিয়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাখে। আমাদের বাড়ির সব ভোজ কাজ তো উনিই করিয়েছেন"

"তুমুল আয়োজন হচ্ছে শুনছি—"

"হাা, আমিও তাই শুনছি। সুবাতালী, ওঝাঞ্জি, চমকলাল, গোবিন্দ মণ্ডল, নিখিলবাবু এরা স্বাই যখন একজোট হয়েছে তখন ব্যাপারই করে' ছাড়বে" সে স্থিতমূথে বলিল, "ভালই তো হচ্ছে। আমাদের প্রথম বউ—"

সাধের প্রসঙ্গে কাল হইতেই যে সমস্তাটা কিরণের মনে জাগিয়াছিল তাহা এইবার সে ব্যক্ত করিল।

"সাধে একটা কিছু তো দিতে হবে। এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, কি যে করব তাই ভাবছি। উর্মিলা তুই কি দিবি ?"

"আমার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি কেনা হয়েছিল, এখনও পরিনি সেটা, সেইটে দিয়ে দেব ভাবছি। মভ কলার, ওকে স্থানর মানাবে—"

্ "আমি কি করি বল তো। আমি একটি সোনার হার দিতে চাই, কিন্তু এখানে তো তৈরি হার পাওয়া যাবে না"

সূর্যস্থলর বলিলেন, "শিবু স্থাকরাকে বললে সে হয়তো করে দিতে পারে।"

"চার পাঁচ দিনের ভিতর কি পারবে ?"

"তা পারবে না কেন। কুমারকে বল্ তাকে ভেকে পাঠাক, আমাদের বাড়িতে বসেই করুক না। উর্মিলার একটা কি গয়না তো করেছিল"

উর্মিলা বলিল, ''আমার বাজু করেছিলেন উনি ওকে দিয়ে। বেশ স্থান্দর গড়েছিল। এই যে দেখুন না—"

উর্মিলা হাত তুলিয়া বাজু দেখাইল, তাহার পর খুলিয়া দিল। '\*কিরণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া মন্তব্য করিল, "পালিশ তত ভাল নয়"

গ্গন শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। \* ''পিসিমা, বাড়িতে 'নাট্মেগ্' আছে ং" "জানি না<sup>\*</sup>তো। কি করবি'' "দাত্র জন্মে যে আপেল স্টাফিংটা করছি তাতে, 'নাটমেগ' দরকার। দেখি, মাকে জিগ্যেস করি—''

গগন পুনরায় ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সূর্যসূন্দর ডাকিলেন।

''শোন। চম্পা নাকি ভালে। গীটার বাজায় শুনলুম—''

''গীটার, বেয়ালা ছুইই বাজায়—''

"সঙ্গে এনেছে যন্ত্ৰগুলো"

初一"

''তাই শোনাক না। খাবার-টাবার করে' কি হবে''

"খেতে খেতে গীটার শুনতে আরও ভালো লাগবে। যদি ঠিক মতো হয়, দেখো কি গ্র্যাণ্ড খেতে''

গগন নাট-মেগের খোঁজে চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, ''চমংকার ছেলে ছটি দাদার। ছটি হীরের টুকরো যেন''

''মেয়ে ছটিও ভাল। বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল''

"'বউটি থুঁত থুঁত করছে তোমার খেতে বেলা হচ্ছে বলে। তুমি বলছ সকলের সঙ্গে খাবে, কিন্তু তোমার জামাইদের তো ক বা এখনও চান পর্যন্ত হয়নি। কুমার শিকার থেকে ফেরেনি। দা ীর-পাহাড়ে গিয়ে বসে' আছে। সন্ধ্যারা বাগানে গেছে। ওদের সঙ্গে খেতে গেলে ছটো বেজে যাবে তোমার"

সূর্যক্ষর হাসিয়া বলিলেন, "ছটোই না হয় হ'ল, ক্ষতি কি তাতে। সকাল থেকে তো তিনবার খেলাম। আর কত্টুকুই 'বা খাব আমি—"

পার্বতী এককাপ ওভাল্টিন লইয়া প্রবেশ করিল।
"দাছ, মা বললেন এটাও খেয়ে নিতে"
"কি বিপদ। কতবার খাওয়াবি তোরা—"

"মা বললেন খেতে অনেক বেলা হবে, এটা খেয়ে নিন" ছোটছেলের মত জেদ করিয়া সূর্যস্থলর বলিলেন, "না, না, এখন আর খেতে পারব না। এক্ষুণি তো ফলের রস খেলাম"

পার্বতী ওভাল্টিনের কাপটা পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া ঢাকা দিল, তাহার পর রাগতমুখে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই বারান্দায় ভাহার কণ্ঠসর শোনা গেল।

"মা, দাত্র থাচ্ছেন না। যা বাড়বাড়ি শুরু করেছেন তা আর বলবার নয়। তুমি সামলাও এসে। আমার কথা শুনছেন না"

"অতি দজ্জাল মেয়েটা"—কিরণ হাসিয়। সূর্যস্থলরের দিকে চাহিল।

সূর্যস্থানর বলিলেন, ওকে দেখে আমার উদিং সিংয়ের কথা মনে হচ্ছে। উদিত সিংকে মনে পড়ে তোর ?"

"না"

"খুব ছোট ছিলি তুই তথন। ওরই মতো ছিপছিপে আর ফরসা ছিল উদিং সিং। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তার। বামুন দিদিকে মনে আছে ?"

"একটু একটু আছে। কুঁজো হ'য়ে লাঠি নিয়ে হাঁটত, না ?" "হাঁা, শেষটা কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। েও থুব প্রতাপী ছিল। আমার এক বন্ধু ওকে বলত কুকী"

"কুকী মানে?"

"মেয়ে-রাঁধুনী। কুক—কুকী। রাখলকে একদিন খুন্তি নিয়ে তাডা করেছিল"

"কেন"

"জুতো পরে' রান্নাঘরে উকি দিয়েছিল বলে'। রাথালকৈ বলত পোড়ামুহা। থুব কালো ছিল তো রাথাল"

পরস্থলরী প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া।

যদিও বর্ষিয়দী হইরাছেন, তবু শশুরের সামনে এখনও তিনি ঘোমটা দয়ে আদেন। মৃত্কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওভালটিনট খ্রিয়ে নিন। সকলের সঙ্গে খাবেন বলছেন, কিছু না খেলে পিভি াড়ে যাবে। ওটা খেয়ে ফেলুন, বেশী তো দিইনি"

"এইমাত্র ফলের রস খাওয়ালে যে কিরণ—"

"ফলের রসটা ভাতের সঙ্গে খেলে হ'ত। কতটুকু দিজে"

কিরণ বলিল, "খুব কম। আধ কাপও নয়"

"তাহলে ওভালটিনটা খেয়ে নিন। ভাত না হয় কম খাবেন। গগন বলেছে ওভালটিনটা খাওয়া দরকার আপনার"

স্থস্থ করে অন্নভব করিলেন খাইতেই হইবে। বাড়ির মধ্যে এক মাত্র পুরস্থলরীকেই তিনি ভয় করেন, তাহার উপর ইহা যখন গগনের প্রেসক্রপদন, তখন কোন প্রতিবাদই চলিবে না।

"ঠাকুরঝি, খাইয়ে দাও ওটা"

কিরণ সূর্যস্থানের গলায় ছোট লোম-ওয়ালা তোয়ালেটা জড়াইয়া দিয়া ফিডিং কাপে করিয়া 'ওভালটিন' খাওয়াইতে লাগিল। এক চুমুক দিয়াই সূর্যস্থানেরে মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"রাঃ, খুব স্থন্দর তো এটা খেতে"

পুরস্থন্দরী মৃত্ত্বতি বলিলেন, "গগন থুব ভালবাসে। বারে। টিন কিনে এনেছে আপনার জন্মে"

যতক্ষণ দা ওভালটিন খাওয়ানো শেষ হইল ততক্ষণ পুরস্কুন্দরী আধ্যোমটা টানিয়া প্রহরীর মতো এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাওয়া শেষ হইলে উর্মিলা উঠিয়া নীররে ফিডিং কাপটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর মাথার শিয়রে বিসয়া চুলের ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল।

একট্ পরে প্রবেশ করিল গঙ্গা একটা কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া। ধোপার বাড়ির কাপড়, তাগালায় কাচিতে দেওয়া হইয়াছিল। পুরস্থলরী বলিলেন, "গঙ্গা, তোকেই খুঁজছিলাম। বাজার খেকে চট্ করে' গিয়ে কিছু জইগ্রী কিনে আন ত। গগন চাইছে। সাইকেলে করে' যা বাবা, ও কি একটা রাল্লা করছে বাবার জন্মে"

"ও, আচ্ছা—"

গঙ্গা কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "রতনা ধোপার কাছ থেকে তোমার তাগাদার কাপড়গুলো নিয়ে এলাম। ওদের বাড়িতে বিয়ে লাগছে, না নিয়ে এলে ওই দামী কাপড়গুলো পরতো সবাই মিলে। মিলিয়ে দেখে রেখে দাও এক্ষ্ণি। পরে আবার বোলো না যেন এটা নেই, সেটা নেই"

বলিয়াই সে জইত্রী আনিবার জন্ম বাহির হইয়া গেল।
পুরস্কুন্দরীও রাশ্লাঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাওয়া
হইল না।

সূর্যস্থলর বলিলেন, "বউমা শোন। আমার বাবার গ্লাসটা কোথা আছে বল ভো"

"বড় কাঠের সিন্দুকে আছে সেটা"

"কাউকে দিয়ে বার করাও তো, দেখব একবার। এখুনি বার করতে বল"

"আ্চ্ছা"

পুরস্থানরী চলিয়া যাইবার পর পার্বতী পুনরায় প্রবেশ করিল।
স্থাস্থলরের দিকে চাহিয়া চোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমার কথা শোনা হল না। মায়ের কথা শোনা হল। আমি যেন কেউ নই।
আচ্ছো"—মাথা ঝাঁকাইয়া সে আবার বাহির হইয়া গেল। আমবাগানে তিনটি ক্যম্প-চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যা, স্বাতী এবং বঙ্গনাথ বেশ জমাইয়া আড্ডা দিতেছিল। বাগানের চাকরটি তাহাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিলও পাতিয়া দিয়াছিল। স্বাতী সন্ধ্যার চেয়ে বছর চারেকের ছোট হইলে কি হয়, তৃজনে বন্ধুত্ব খুব। বিবাহের পর বয়সের এ পার্থকাটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সাধারণত ইহাই হয়। তাহাদের মধ্যে পিসি-ভাইঝির দ্রত্ব আর ছিল না। স্বাতীর রং খুব ধপধপে ফরসা, চোখ তৃটি ছোট ছোট, মুখের উপব ঈষৎ তির্থকভাবে বসানো, মুখের ভাবটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের। খুব পাতলা ঠোট, চিবুকের মাঝখানে ছোট একটি কালো তিল।

স্বাতী বলিতেছিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কি তাছাছড়ো করে'
যে আমরা এসেছি ছোট পিসি—তা বলবার নয়। ভয় হচ্ছিল
দাহকে এসে দেখতে পাব কিনা। ওঁর ছুটি পেতে হ'দিন দেরি হ'য়ে
গেল তো। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে আমরা যেন দাহর অস্থুখের
জন্মে আসি নি। এসেছি বউদির সাধ খেতে। দাহকে তো
খুব হাসি-খুশী দেখলুম, মনে হচ্ছে অসুখই হয়নি"

"বাবা ব্রাবরই ওই রকম, অসুথ হ'লে কাউকে ব্রুতে দেন না যে অসুথ হয়েছে। কিন্তু বাবার মনে সুথ নেই ব্রুতে পারছি" "কেন"

"মেজদার জন্মে। মনে মনে উনি মেজদার জন্মেই প্রতীক্ষা করছেন। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মেজদার নাম ধরে' ডাকছিলেন" "সত্যি মেজকাকা যে কোথায় আছেন, কে জানে"

রঙ্গনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তোমার শাড়ির আঁচলটা নতুন ধরনের দেখছি। হায়জাবাদি বৃঝি—" "হাঁ। হায়ন্তাবাদ থেকেই আনিয়েছি। আপনি বেশ পাড় চিনতে পারেন তে।—"

রঙ্গনাথ সন্ধ্যার দিকে একবার চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা যাজ্ঞ্যবল্ককেও মৈত্রেয়ীর জন্মে পাড়ের খবর রাখতে হ'ত, যদিও উপনিষদে এ কথা লেখা নেই—"

সন্ধ্যার মূথে হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আপনি তাহলে কি করে' জানলেন এ কথা"

"ক্ষিধে পেলে যাজ্যুবন্ধ খেতেন এ কথাও উপনিষদে লেখা , নেই, কিন্তু আমি জানি খেতেন"

সন্ধ্যা বলিল, "উনি আমার দ্যদ্ভীতে কাপড়ের পাড় সম্বন্ধে স্থন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা"

"আচ্ছা, ছোট পিসি, দৃষদ্বতী মানে কি! অমন কটমট<sup>্</sup>নাম রেখেছ কেন কাগজের"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বল —" রঙ্গনাথ বলিলেন, "কি দরকার ওসব ইতিহাস শুনে।" "না বলুন। অনেকে জিগ্যেস করে—"

"তবে শোন। দ্যদ্বতী নদীর নাম। সেকালে আর্যরা যথক ব্রহ্মাবর্তে এসেছিলেন তথন ছটি নদীকে তারা ছু-রুক্ম মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটি সরস্বতী, আর একটি দ্যদ্বতী। সরস্বতী ছিল অস্তঃসলিলা, বাইরে থেকে দেখতে শুকনো, কিন্তু বালি একট্ খুঁড়লেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল বেরুতো। ওই নদীতে ছোট বড় গর্ত খুঁড়ে জ্বল সংগ্রহ করত স্বাই। গর্তগুলোকে তাঁরা বলতেন সর্বী, মানে ছোট ছোট পুকুর। যে নদী সর্বী তার নাম দিলেন তাঁরা সর্ব্বতী। আর্যেরা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবেও পুজা করতেন ওই নদীকে। পরে যিনি জ্ঞানের দেবতা হলেন তাঁরও সম্ভবত ওই নদী থেকেই নামকরণ হল সরস্বতী। দিতীয় নদীটি ছিল অন্ম রকম। ছোট বড় অনেক পাথর অতিক্রম করে বইত সে নদী, যেন অনেক বাধা বিশ্বও তাকে দমাতে পারে নি। ইজিপ্টে নীল নদের ক্যাটারাক্ট গুলো অনেকটা ওই রকম। পাথরের সংস্কৃত হচ্ছে দৃষৎ, তাই তাঁরা সে নদীর নাম দিয়েছিলেন দৃষদ্বতী। সরস্বতী বেমন ছিল জ্ঞানের প্রতীক, দৃষদ্বতী তেমনিছিল বীরন্থের প্রতীক। সরস্বতীকে পূজো করতেন ব্রাহ্মণেরা, আর দৃষদ্বতীকে ক্তিয়েরা। তাই সন্ধ্যা ওর কাগজের নাম রেখেছে দ্যদ্বতী

"কিন্তু ওতে তো যুদ্ধের বা বীরত্বের কিছু থাকে না। ওতে মেয়েদের সম্বন্ধেই তো গল্প প্রবন্ধ থাকে দেখেছি"

\*তোমার ছোটপি্সির ধারণা আমাদের সমাজে মেয়েদের খবর মানেই যুদ্ধের খবর। মেয়েরা পরাধীন, মেয়েরা নির্ঘাতিত, তাই মেয়েরা বিজ্ঞোহ করছে। তাদের মুক্তির জল্যে যা কিছু করা হয় তাই যুদ্ধ। ও কাগজের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব ওয়ার-বুলেটিন"

রঙ্গনাথ গন্তীর ভাবেই বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে হাসির আভা উকি দিতেছিল। স্বাতী কোকা মেয়ে নয়, কিন্তু সে বোকা সাজিবার ভান করিত। সেব বুঝিতেছিল কিন্তু ভান করিতেছিল যেন কিছুই বোঝে নাই।

"এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কারা"

"আমরা, পুরুষরা"

নীরব হাসিতে স্বাতীর মুখখানি ভরিয়া গেল, ছোট চোখ তু'টি বুজিয়া আসিল।

"কিন্তু শক্রর প্রতি আপনাদের ব্যবহার তো অন্তৃত। শুধু খাওয়াচ্ছেন না, ভাল ভাল গয়না দিচ্ছেন, সব রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছেন"

"আমাদের মধ্যে যারা বিবেকী তারাই দিচ্ছে, অমুতপ্ত হয়ে

খেসারত দিচ্ছে। কিম্বা এ-ও হ'তে পারে অনেকে হয় তো ঘুস দিয়ে শত্রুকে বশ কররার চেষ্টা করছে"

সদ্ধ্যা স্থ্যুন্দরের জন্ম উলের দন্তানা ব্নিতেছিল। কোন মন্তব্য না করিয়া সে নীরবে ব্নিয়া যাইতেছিল। একটি হাসির আভা তাহার স্থানতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু। সে মাঝে মাঝে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রঙ্গনাথকে দেখিতেছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—যে দৃষ্টিতে মা তাহার ছরস্ত সন্তানকে নিরীক্ষণ করে।

"আচ্ছা পিসেমশাই—"

"একবার তো মানা করে' দিয়েছি আমাকে পিসেমশাই বলবে না। পিসেমশাই শুনলেই আমার চোখের সামনে আমার নিজের এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ছবি ফুটে ওঁঠে। রোগা কালো বেঁটে কুঁজো, গুলিখোর। স্কুতরাং আমি কারো পিসেমশাই হতে চাই না।"

"কি বলে' ডাকব তাহলে—"

'দাদা বললে ক্ষতি কি—"

"তোমরা পিতৃত্ল্য মাস্টারকে দাদা বল, হবু-স্বামীকেও বিয়ের আগে দাদা বল, পিসেমশাইকে দাদা বললে কিছু বেমানান হবে না। শুনেছি সংস্কৃত তাত শব্দ থেকে বাংলা দাদা কথাটা হয়েছে—"

''তা হোক। দাদা বলে' ভাকা চলবে না। মা ভয়ানক রেগে যাবে তাহলে"

... ''বেশ, তাহলে শুধু 'পি' বোলো—"

রঙ্গনাথ একবার সন্ধ্যার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন।

তাহার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে নতনেত্রে নীরবে হাসিমুখে বসিয়া দস্তানাই বুনিতে লাগিল।

শ্বাতী প্রাণ্ন করিল, 'খ্যাচ্ছা পিসেমশাই, মিস বোসের সঙ্গে শ্বালাপ হয়েছে আপনার ?" ''না। তবে মেয়েটি ভালো বলেই মনে হয়'' ''আলাপ হয়নি, তবে কি করে' বৃঝলেন''

"গায়ে পড়ে' আলাপ করবার চেষ্টা করে না ্রান্থ। তোমার ছোটপিসির ওর সম্বন্ধে থুব উচ্চ ধারণা"

''তাই নাকি ছোটপিসি, আমারও ধুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে—"

একথাটা স্বাভী মিথ্যা বলিল। মিস্ ব্স্কুকে মোটেই তাহার ভালো লাগে নাই, বরং তাহার মনে ইংতেছিল দাদা এই অজ্ঞাত কুলশীলাকে কোথা হইতে লইরা আসিল, তাহার ফিটফাট ধরনধারণ তাহার স্থানর মুখঞ্জী দেখিয়া তাহার বরং একটু ঈর্ষাই হইয়াছিল। তাহার জ্ঞা আলাদা বাথরুম, কাটিহার হইতে তাহার জ্ঞা কমোড, আলাদা একটা মেথরাণী—এসব তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু এর সোজস্থুজি মনোভাব ব্যক্ত করি মেয়ে সেনয়। প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেথিবার চেষ্টা করিতে মিস্ বস্কুকে কাহার কেমন লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা সংক্রেপে বলিল, ''ভালোই মেয়েটি" ''ও, তাই বৃঝি। খুব কাজের ?" ''না, ভালো মানে মডার্ন। আধুনিক—" ''ও"

রঙ্গনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের গাছগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কিছু জনিদারি আছে, কিন্তু কিছু বাগানও আছে। কিন্তু তিনি নিজে মনোমত আর একুটি বাগান করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সাহিত্যে যে সব দেশী বিদেশী গাছের নাম তিনি পড়িয়াছেন, সেইগুলি একটি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার। নানা পুস্তক হইতে নানারকম বৃক্ষ ও লতার নাম তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ৮

এখনও জোগাড় হয় নাই, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালকদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার পত্রালাপ চলিতেছে। নিজে তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছেনও। তাই বাগান দেখলেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং নিজের কল্পনায় তা দেন।

সন্ধা ব্নিতে ব্নিতে হঠাৎ স্বাতীকে প্রাণ্ন করিল—"তুই হিন্দু-কোডবিলটা পড়েছিস ং"

"ওই খবরের কাগজে একটু আধটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি। আমার তত ভালো লাগেনি"

"ভালো লাগেনি কেন"

স্বাতী জানে ছোটপিসির পাল্লা বড় শক্ত পাল্লা। কুট কুট করিয়া প্রশ্ন করিবে, আন্তে আন্তে কুরিয়া কুরিয়া তোমার মনের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিবে, তাহার পরই শ্বপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিবে যুক্তির জাঁতিকলে। ও ফাঁদে স্বাতী পা দিবে না

"কেন, তা-ও কি বলতে পারি। ও নিয়ে আমি মাথা<sup>ই</sup> ্নিমাই নি"

"ঘামানো উচিত। আমাদেরই জন্মে ওটা হচ্ছে, মরা যদি মাথা না ঘামাই তাহলে কে ঘামাবে"

স্বাতী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়া গেল সে।

"কে আসছে বল তো ছোটপিসি—"

সন্ধ্যা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ফুজেদেহ একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভূরু দিয়া দিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গায়ে একটা আড়-ময়লা আল-খায়া গোছের জামা, এক ম্থ খোঁচা সাদা দাড়ি, মনে হয় যেন দশবারো দিন কামানো হয় নাই। পায়ের জুতোটাও ছেঁড়া। কিছুদ্র আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর বাগানের মালীকে সঞ্চোধন করিয়া বলিল, "হে শাস্তা, দোঠো বাঘান্টিয়ো দাত মন্তোড়ি দে তো বেটা। অভি তক্মুনেই ধোলোছি—"

## শাস্তা সমন্ত্রমে দাঁতন আনিতে ছুটিল।

বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া আগাইয়া আসিল সদ্ধার দিকে। তাছার পানের দাগ-লাগা অপরিকার দস্তগুলি দেখিয়া সন্ধা ঘৃণায় মনে মনে সক্চিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখভাবে তাছা সে প্রকাশ করিল না, বরং হাসিমুখেই চাহিয়া রহিল আগন্তকের দিকে। ক্ষীণভাবে ইহাও তাহার মনে হইতে লাগিল মুখটা যেন চেনা-চেনা। বৃদ্ধ কিছুদ্র আসিয়া দস্ত বিকশিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল। সন্ধার সহসা মনে হইল তাহার ওই ফোলা ফোলা হাস্ত-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্কেহের ঝরনা নামিতেছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে কথা বলিল।

"কে তুই, কত বড় হ'য়ে গেছিস, চিনিতে পারি না" "আমি সন্ধ্যা—"

• "আরে, আরে তুই স্ক্রা। সেই এত টুকুন 'সক্ক্যা-মুনি রাত-জাগুনি' এত বড় হয়েছিস তুই ? বাহবা বাহবা—বাঃ"

মহান্দে বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। শাস্তা ইতিমধ্যে তুইটি "বাঘান্টির" (বাঘ-ভেরেণ্ডা) দাঁতন আনিয়াছিল। বৃদ্ধ সে তুইটি লইয়া বলিল, "আমি মুখটা আগে ধুয়ে ফেলি। তাৰপর তোদের সঙ্গে কথা বলব। আঁধার থাকতেই কিষণপুর থেজে হেঁটে বেরিয়েছি। সোজা আগে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাব্র খবরটা নিলাম। শুনলাম ভালো আছেন। তারপর এখানে মুখ ধুতে এলাম! এখানে যখনই আসি তখনই বাঘান্টির দাঁতন দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলি। এ বাঘান্টি আমিই লাগিয়েছিলাম এখানে। খতে ভাল বেড়াও হয়, দাঁতনও হয়। শাস্তা দো বালতি পানি উঠা হিঁতো বেটা—"

একটু দূরে কৃপ ছিল। শাস্তার সহিত বৃদ্ধ সেই দিকেই গেলেন। বৃদ্ধকে ছই বালতি জল তৃলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই সন্ধ্যা চূপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "শাস্তা, উনি কে বলতো—"

## "কবিরাজ জি"

তখন সন্ধ্যার মনে পড়িল পেট-পচা কবিরাজকে। তাহার ছেলেবেলায় ইনি প্রায়ই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। খাছ-রসিক, খুব খাইতে পারিতেন, কিন্তু হজন হইত না। উদরাময়ে ভূগিতেন। নিজেই বলিতেন, "আমার পেটের ভিতরটা পচে' গেছে" — আর হা হা করিয়া হাসিতেন। সেইজন্ম বাড়িতে ইহার নাম হইয়া গিয়াছিল পেট-পচা কব্রেজ। সন্ধ্যার ইহাও মনে পড়িল, মা ইহাকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীরূও জন্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাতীকে তাহার তেমন মনে ছিল না স্বাতী কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছিল অনেক।

ু চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপিসি, এই পেট-পচা কবরেজ, না প"

''হাা, বেশ মজার লোক"

সন্ধ্যা পুনরায় দস্তানা-বোনায় মন ছিল। হিন্দুকোড বিলের কথা আর উঠিল না, স্বাতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারকম বিকট শব্দ করিতে করিতে মুখ-প্রকালন করিলেন। তাহার পর কটি-দেশে আবদ্ধ গামছাটি খুলিয়া মুখ মুছিলেন। তাহার কোমরে একটি বটুয়াও বাঁধা ছিল। বটুয়া হইতে চার-আনা পয়সা বাহির করিয়া শাস্তাকে বলিলেন, "যা তো বেটা, বিছুয়াকা দোকানো সে কুছু দহি-চুড়া লে আ…দোটো শাল পাতা ভি!" শাস্তা চলিয়া গেলে সক্কার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভুক্ লেগেছে বেটি। কিছু খেয়ে লি। এই শালা পেটই তো জালিয়ে মারলে হামাকে", তাহার পর সংশোধন করিয়া বলিলেন, "হামাকে কেন, সকলকেই"

কবিরাজ মহাশয়ের ভাষা একটু অভুত ধরনের। কখনও বেশ শুদ্ধ বাংলা কলেন, কখনও আবার হিন্দির বুকনি মিশিয়া যায়। • জাঁছার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা-স্বাতী মুচকি মুদ্ধি হাসিতে লাগিল। 'না, না, হাসির কথা নয়, থাঁটি কথা। পোয়েটরা সূর্য-চন্দ্রগ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-জীব-জন্তর বর্ণনা করে' বলেন—
আহা ভগবানে স্থাই কি আশ্চর্য, 'এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ', কিন্তু আসল জিনিসটির নাম তাঁরা
করেন না, ভগবানের সেরা সৃষ্টি কি জান ? পেট। পেট। পরিমাণে
মাত্র এক বিঘং। কিন্তু ওইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। ওই
ছ্নিয়ার মালিক। তিন ঘটা অন্তর অন্তর ওকে খাজনা দিতে হয়।
গ্রহর খালি রাখবার উপায় নেই। পেটই আমানের কান ধরে'
ছুট্ করাছে চারিদিকে। আমার মতো বুড়োও আমদাবাদ থেকে
পাট্নী, পাটনী থেকে মজারিচক, মাদারিচক থেকে নবাবগঞ্জ,
নবাবগঞ্জ থেকে মনিহারি, মনিহারি থেকে দিরা ছুটে বেড়াছে ওরই
তাগাদায়। কাজিগায়ে, বিষ্ণমুদির কাছে ওষুধের দাম বাকি
পাড়ে'ছিল ছ'মাস। অনুকু তাগাদার পর আজ বেটা মাত্র চার
আনা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সোটি পেটায় নম হয়ে গেল—"

কবিরাজ মহাশয় দাঁতগুলি বাহির করিয়া থিক্ থিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বলিল, ''আপনি এখানে খাচ্ছেন কেন, বাড়িতেই চলুন না, সেখানেই খাবেন''

"আরে তা' তো খাবই। খবর নিয়ে এসেছি, রান্নার দেরি আছে এখনও। বড় বহু-মা নিজে রান্নাঘরে আছেন, তার মানে ভালো ভালো রান্না হচ্ছে। সে সব পরে খাব। কিন্তু এদিকে পেট যে মানছে না, তাই একটু দহি-চুড়া 'ঘুস' দিচ্ছি বেটাকে—"

''জল খাবারও বাড়িতে খেলেই পারতেন—''

'তা পারতাম। তোমাদের বাড়ি তো আমারই বাড়ি। কুমারকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গা শালা ঘুর ঘুর করে' মুরব্বিয়ানা করছে দেখলাম। ওটাকে বড় ভয় করি। ঠিক ভয় নয়, ঘৃণা করি। মুশের উপর অপমান করে' দেয়। কুমার একটা কুকুরকে রাজা কয়ে' রেখেছে—খা যদি ক্রিয়তে রাজা—সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে না ? এ হয়েছে তাই। ওকে দেখলেই আমি সরে' পড়ি! নিজের মান নিজের কাছে।"

স্বাতী বলিয়া উঠিল, ''না, না, সে কি ! গঙ্গা-শৈ কি আপনাকে অপমান করতে সাহস করবে ?''

কবিরাজ মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া স্বাতীর মুখের দিকে চোখ মিট্-মিট্ করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সন্ধার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কে ? চিনছি না—" "দাদার বড় মেয়ে, স্বাতী"

"ও, আছো! বিরুবাবুর মেয়ে! আরে তবে তো আমার নাত্নী। আমার বুঢ়িয়ার সৌতীন।"

কবিরাজ আবার থিক থিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। কবিরাজ গঙ্গার প্রসঙ্গই তুলিলেন আবার।

"তোমার গঙ্গা-দা একটি গাধ্হা। কথায় কথায় চাঁট ছোড়ে।
একদিনের কথা শুন। প্রায় একবছর আগেকার কথা। ডাক্ডারবাব্
তখন এখানে ছিলেন না। তিনি বিরুবাব্র কাছে বেড়াতে
গিয়েছিলেন, কুমার ছিল না! বেলা তখন দেড়টা কি ছটো হবে,
আমি এসে পৌছে গেলাম কাঁটাক্রোশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে। খ্ব
খিদে লেগেছিল। বাড়ির বাইরে কাউকে দেখলাম না। কুমারের
কুকুরগুলো বসে' ছিল বারান্দায় আমাকে দেখে ভুক্তে লাগল।
বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,
ডাক্ডারবাব্ কোথা। সে বললে, দিল্লী গেছেন, বড়দার কাছে।
'কুমার কোথা'? 'মাঠে গেছে'। তখন তাকেই বললাম, 'বড় ভুক্
লেগেছে ভাই। কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর'। এর উত্তরে বললে
কি জান ? 'এটা কি হোটেল যখন তখন খাবার পাওয়া যাবে ?'
চণ্ডালটার কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, 'এটা হোটেল নয়
ভা জানি, হোটেলেও যখন তখন খাবার পাওয়া যায় না তা-ও

জানি। কিন্তু এটা যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, আমার বাড়ি। তুমি ভিতরে গিয়ে খবর দাও যে কবিরাজজি এসেছেন'। গাধ হাটা বললে, 'বউমা এই একটু আগে ঘুমিয়েছে, তাকে আমি জাগাতে পারব না। আপনি বস্থন'। সঙ্গে সঙ্গে জুতোটি খেলেন বাছাধন। কপাটের আড়াল থেকে কুমারের বউয়ের গলা গোনা গেল। আমাদের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। গঙ্গাকে লক্ষ্য করে' বললেন, 'কবিরাজ মশাইকে বসতে বল। আমি এখুনি খাবার দিচ্ছি ওঁকে।' গঙ্গা গ্রহ্মণজ্ঞ করতে করতে চলে' গেল ভিতরে। একটু পরেই ফিরে এসে বঁললে, 'আস্থন'। গিয়ে দেখি বউমা কার্পেটের আসন পেতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন চক্চকে কাঁসার বাটিতে ঘন তুধ, ভাল চুড়া, মর্তমান কলা, খেজুরের গুড়, আর নারকেলের সন্দেশ। তখনই বুঝলাম—কুমারের বউ মানবী নয়, দেবী। ওর শাশুড়িও দেবী ছিলেন। সে গল্পও,শোনাব তোমাদের। খাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে বাইরে এসে গঙ্গাকে বললাম, 'কিরে, দেখলি ? তা তোর দৌষ নেই বেটা। তুই ছোট বংশের ছেলে, তুই এসবের মর্ম কি করে' বুঝতে পারবি। মাথাতে ঢুকবে না তোর। তবে একটা কথা শুনে রাখ, এটা হোটেল নয়, ডাক্তারবাবুর বাঞি। তারপর থেকে কিন্তু এই গঙ্গাটাকে দেখলেই আমি সরে' পডি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিম্থে একবার সন্ধ্যার দিকে, আর একবার স্থাতীর দিকে চাহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কুমারের কিন্তু ও থুব হিতৈষী। আর সেইজন্মেই আমার কাছে ওর সাতথুন মাপ।"

স্বাতী প্রাশ্ন করিল, "ঠাকুমার কি গল্প বলবেন বলছিলেন"

"তোমার ঠাকুমা লছ মী ছিলেন। ওঁর জন্মেই তোমার ঠাকুরদার এত স্থনাম, এত খাতির, এত উন্নতি। এওঁর চেয়ে ধনী লোক অনেক আছেন এদেশে, কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশী খাতির আর কারও নেই। সব তোমার ঠাকুমার জন্মে। উনি ছিলেন আমাদের সকলের মা, সাক্ষাং ভগবতী।"

কবিরাজ মহাশয় হাত ছুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর অস্তমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কি গল্প বলছিলেন যে—"

"তোমার ঠাকুমার সম্বন্ধে গল্প কি একটা ? অনেক গল্প। তবে এখন যেটা মনে পড়ছে, শোন। অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিনও ডাক্তারবাব্ বাড়িতে ছিলেন না। দূরে কোনও কলে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যেতেন। তখন বৈশাখ মাস, বাা বাা করছে রোদ। লু বইছে। এই গাঁয়েরই গোপীরাম মাড়োয়ারির ন্ত্রীর 'পরসোত' (স্তিকা) হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করছিলাম, ডাক্তারবাব্ই রোগীটি জোগাড় করে' দিয়েছিলেন আমাকে। সেদিন সেই রোগীর খবর নেবার জন্মে কাজিগাঁ থেকে হেঁটে আসছি আমি। অনেকদিন খবর পাইনি, ওমুধের দামও বাকি ছিল কিছু, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায় তুপুর রোদ মাথায় করে' এলাম। আমার তো সর্বদাই— অভ ভক্ষ্য ধন্মগুণি—অবস্থা। এসে শুনলাম, রোগীটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, মানে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে—"

কথাটা বলিয়া কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত দিয়া আবার থিক্ থিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "বেটা একটি ছিদেম দিলে না আমাকে।
তখন কি আর করি। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের বাড়ির দিকেই
আসতে লাগলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে কিছু
খাঁইনি। তোমাদের বাড়ির সামনে যেখানে হাট বসে সেখানে এসে
উঠেছি, এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাব্র সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শুনলাম,
ডাক্তারবাব্ বাড়ি নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বেজেছে ?
তিনি বললেন, দেড়টা। বলে' তিনি চলে' গেলেন। আমি হাটের
উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখান খেকে তোমাদের বাড়িটা দেখা

যায়। দেখলাম বাডির তুয়ার জানালা সব বন্ধ। বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক, রোদে-পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক, তার উপরে পছিয়া হাওয়া। আমি ভাবলাম এরকম সময়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরলাম। ঠিক করলাম ওই বিছুয়ার দোকানেই ধারে কিছু থেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব একট, তারপর রোদ পডলে বিকেলে বাড়ি ফিরে যাব। কিছুদুর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, কবিরাজজি, কবিরাজজি। পিছ ফিরে দেখি তোমাদের চাকর ঘিমুয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে বললে, আপ চলিয়ে, মাঈজি আপকো বোলাতী হোঁ। মাঈজি १ মাঈজি ॰ সে বললে, আমাদের মাঈজী। ভাক্তারবাবর স্ত্রী ডাকছেন প তিনি আমাকে দেখলেনই বা কি করে'। অবাক হলাম একটু। তারপর তার পিছু পিছু এলাম তোমাদের বাড়িতে। তোমার ঠাকুমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, আপনি হাটের উপর দাঁভিয়ে আমাদের বাড়িক দিকে চেয়ে, আবার চলে' যাচ্ছেন কেন। যা রোদ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার ? সত্য কথাই বললাম, না খাওয়া হয়নি। তোমার ঠাকুমা বললেন, তাহলে স্নান করে' এখানেই চাট্টি থেয়ে নিন। ভাত তরকারি সব আছে। আমার খাওয়া হয়নি এখনও। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ৈছিল সেদিন। বুঝলে ? আমি রাজপুত, আমার প্রাণ পাষাণ, কিন্তু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অনেকদিন আগে ভূপেন বোসের লৈখা হিন্দু ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সে লেখা কণ্ঠস্থ আছে আমার। তার একজায়গায় আছে—"With Hindu life is bound up its traditional duty of hospitality. It is the duty of a house-holder to offer a meal to any stranger who may come before midday and ask for one, the mistress of the house does not sit down to her meal until every member is fed, and, as somes

times her food is left, she does not take her meal until well after midday, lest a hungry stranger should come and claim one...."। এই আদর্শ তোমার ঠাকুমার মধ্যে দেখেছিলাম সেদিন। এর চেয়েও বড় আদর্শ। কারণ আমাকে দূর থেকে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, রাস্তা থেকে ডেকে এনে খাইয়েছিলেন—"

কবিরাজ মহাশয় নীরবে হেঁটমূণ্ডে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মনে হইল যেন প্রণাম করিতেছেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মায়ের নাম কি ছিল বল তো"

"রাজলক্ষী---"

্ "বাঃ বাঃ বাঃ—সার্থক নাম। সত্যিই তিনি ডাক্তারবাবুকে রাজা করে' দিয়ে গেছেন। সত্যিই এ অঞ্চলের রাজা উনি— আনক্রাউন্ড্ কিং—"

রঙ্গনাথ বাগান পরিক্রমা শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পিছন দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঈষৎ জাঁকুঞ্তিত করিয়া এই অন্তুত আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু হঠাৎ তিনি অন্তুত্ত করিলেন তাঁহার পিছন দিকে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন এবং ঘুরিয়া বসিলেন।

"কে আপনি—"

সাতী বলিল, "আমার ছোট পিসেমশায়—"

ঁ কবিরাজ মহাশয় সমন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যাক্, দর্শন হয়ে গেল। সন্ধ্যার বিয়ের সময় আমি ছিলাম না, দেশে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি হ'লে চলে' আসতাম। কিন্তু রাজপুতানা থেকে আসা যায় না। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আসতে পারলাম না। বস্তুন—'

উন্স

भारत महेंद्रा काश्वित कहेन। कृतिहास स्रतिसाद खेठिया **এक** हे नृदत কুশের নিকট চলিয়। গেলেন এবং কুপের নিকটই টবু ইইয়া বনিয়া माहित्व পांका इहि পांकिया रक्षिलान। अकि अन्नक्ष्यत मर्थाहे ভাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার একটু সময় লাগিল মুখ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি ৷

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃত কঠে সন্ধাকে বলিলেন, "এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন ষাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।" সন্ধা বলিল, "কবরেজ মুশাই গ্রীব, কিন্তু অসভা নন। বেশ শিক্ষিত এবং সভা"

"আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই ্টেবিলটার উপর পাত। ছুটো পেতে চেয়ারে বসে' খেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না—"

"উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যথন পুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফসল কাটা হয়ে যাবার প্র মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানে। হ'ত। আয়োজন যৎসামাতা। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলা-পাতা কেটে আনত, আর কয়েকটা মাটির বড বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে' নিত। তাতে ঢালা হ'ত দই, তার উপর চিড়ে আর গুড়। মহানন্দে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দুর অগ্রসর হইল না। মুখ প্রকালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁডাইয়া উঠিলেন।

"তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি—"

মাপনি এই চেয়ারটায় বসুন" স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। াট গিন্ধী তো—"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আর একজন। চিত্রা—" "সে-ও এসেছে ?"

"আসে নি। আসবে—"

"আস্ক্রক, দেখি তাকে পসন্দ হয় কিনা। একে খুব পসন্দ হয়েছে। আপাতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মূচকি হাসিয়া স্বাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্ম। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শাস্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপুনার দেশ বুঝি রাজপুশনায়—"

"হাঁা, আমাদের ঠাকুরদা অন্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামে ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও, তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হ'লে পয়সা চাই, সেপয়সা আমার কোথা—"

"দেশে আত্মীয়-স্বন্ধন আছে ?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইটগুলোও নিয়ে যাচ্ছে—"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিরাজ স্থরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন ?"

"বক্তৃত। করতে —"

"কিসের বক্তৃতা"

শাস্তা কবিরাজ মহাশ্রের জন্ম দহি-চুড়া-গুড় এবং ছইটি শাল পাতা লইয়া হাজির হইল। কবিরাজ অবিলম্বে উঠিয়া একটু দ্রে কৃপের নিকট চলিয়া গেলেন এবং কৃপের নিকটই উব্ হইয়া বসিয়া মাটিতে পাতা ছটি পাতিয়া ফেলিলেন। অতি অল্পন্থার মধ্যেই ভাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। ভাঁহার একটু সময় লাগিল মুধ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি।

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃত্ কণ্ঠে সন্ধাকে বলিলেন, "এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন বাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।"

সন্ধা বলিল, "কবরেজ মশাই গরীব, কিন্তু অসভ্য নন। বেশ শিক্ষিত এবং সভা"

"আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই টেবিলটার উপর পাতা তুটো পেতে চেয়ারে বসে' থেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না—"

"উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফদল কাটা হয়ে যাবার প্র মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানো হ'ত। আয়োজন যৎসামান্ত। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলা-পাতা কেটে আনত, আর কয়েকটা মাটির বড় বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে'নিত। তাতে ঢালা হ'ত দই, তার উপর চিঁড়ে আর গুড়। মহানদে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দ্র অগ্রসর হুইল না। মূখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি—"

"আপনি এই চেয়ারটায় বস্থন" স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। ছোট গিন্ধী তো—"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আর একজন। চিত্রা—" "সে-ও এসেছে ?"

"আসে নি। আসবে—"

"আসুক, দেখি তাকে পসন্দ হয় কিনা। একে খুব পসন্দ হয়েছে। আপাতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মূচকি হাসিয়া স্থাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্ম। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শাস্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার দেশ বৃঝি রাজপুতানায়—"

"হাঁ।, আমাদের ঠাকুরদা অস্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামে ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও, তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হ'লে পয়সা চাই, সে পয়সা আমার কোথা—"

"দেশে আত্মীয়-স্বজন আছে ?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইটগুলোও নিয়ে যাচ্ছে—"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিরাজ স্থরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন ?"

"বক্তৃতা করতে —"

"কিসের বক্তৃতা"

্ব''রাজপুতদের এক সভা হয়েছিল । আজকাল সবাই তো নিজের ঢোল পিটাতে ব্যস্ত, রাজপুতরাও ব্যস্ত হয়েছিল। অনেক রাজপুত জমা হয়েছিল সেখানে, আমারও ডাক পড়েছিল"

''কি বললে সবাই"

"কি আর বলবে, নিজেদের ঢাক পেটালে থালি। আমরা হান্ আমরা ত্যান্—এই সব আর কি। টডের রাজস্থান আওড়ালে কেউ কেউ—"

"আপনি কি বললেন—"

কবিরাজ মহাশয় মূথে হাত-চাপা দিয়া থিক্ থিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি যা বললাম; তাতে চটে' গেল সবাই"

"কেন, কি বলেভিলেন—"

বলেছিলাম "আমরা নিজেদের যতই বড়াই করি না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে রাজপুতরা অতি নির্বোধ জাতি। উদাহরণও দিয়েছিলাম অনেক। রাম্চন্দ্রই ধরুন। তাকে কি কেউ বৃদ্ধিমান বলবে! সংমার উস্কানিতে বাবা বললে বনে যাও, অমনি সে বনে চলে গেল। তা-ও গেলি গেলি বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন। বউ নিজে কেউ কথনও বনে যায় ? বনে গিয়েও সে যা করলে তা কেইবিছ মান লোক করত না। বউ বললে আমাকে সোনার হরিণ ধরে এনে দাও। অমনি ছুটল হরিণের পিছু পিছু। সোনার জীবস্ত হরিণ হওয়া যে সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব—তা সে ভেবে দেখলে না একবার। ছুটল হরিণ ধরতে। তার আগে লক্ষ্মণের ব্যবহারটাও বিবেচনা কর। স্প্রনিখা ব্যভিচারিণী তা মানলুর্ম, তাকে দ্রু করে' তাড়িয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত, তার নাক কান কাটতে গেলি কেন, এটা কি কোন ভদ্দলোকের কাজ ? এই সবের ফলেই সীতাহরণ আর লক্ষাকাণ্ড। এ স্ব বৃদ্ধির পরিচয় নয়।

বলবেন আপনি ? ও তো একটা জরদগব। ধর্মপুত্র নানে কি বোকা ? ব্রাহ্মণ বশিষ্ট ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের চেয়ে চের বেশী বৃদ্ধিমান। ভীম্মের চরিত্রে একট তবু মুন ঝাল আছে, কিন্তু কেমন যেন এক-বগুগা গোছের। তোর বাপ ত্বশ্চরিত্র বলে' তুই আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করবি কেন। এর কোন মানে হয়। তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কাণ্ডটা দেখন। তোদের মধ্যে আপোষে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া হয়েছে মানলুম, বিষয়-সম্পত্তি নিয়েও হামেসাই হয়ে থাকে। তাই বলে' ঘরের বউকে সভার মাঝখানে টেনে এনে উলঙ্গ করবি ? আরু তাই নিয়ে হাসাহাসি করবি ? এ যে ছোট লোকেরাও করে না। কর্ণ তুর্যোধন ওরা কি মানুষ, লম্পট সব। আর ওই অজুন লোকটি যেথানে গেছে একটি করে বিয়ে করেছে। ভীম সেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকেও ছাড়ে নি। ছঃশাসন, অশ্বথামা তো পিশার্চ, ছোট শিশুকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল অশ্বত্থমা। তারপর ইতিহাসের এলাকায় আস্থন! ওই যে পদ্মিনীর গল্প, ও শুনে আপনারা বাহবা বাহবা করেন। আমি তো ওর মধ্যে চূড়ান্ত নিরু দ্বিতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীকে দেখতে চাইল তখন তার স্বামী ভীম সিং উত্তর দিলেন—আমাদের স্ত্রীলোকেরা অসূর্যম্পশ্যা, কারো সামনে বার হয় না। থাশা কথা। কিন্তু আলাউদ্দিন কত বৃদ্ধিমান দেখুন, সে বলে পাঠালে আমার সামনে বের হবার দরকার নেই আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমি সম্ভষ্ট হব। ভীম সিং অমনি রাজি হয়ে গেল। বুঝুন। সামনে .দেখা আর আয়নায় দেখা তফাতটা কি, দেখে তো নিলে। ফল যা হয়েছিল তাতো জানেনই আপনারা। বোকা, বোকা, সব বোকা। ইতিহাসে একরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে--সামনে গরুর পাল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, ভাবছে গরু তাদের দেবতা বলে' সকলেরই দেবতা! আজকালকার মুগে আস্কুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত • মানে দারোয়ান, কিম্বা কনেষ্টবল। হোৎকা চেহারা, ইয়া গোঁফ,

মগজে এক ছটাক বৃদ্ধি নেই। মুনিব ছকুম দিলেই মাধায় লাঠি বিসিয়ে দেবে দিখিদিক জ্ঞানশৃষ্ঠ হ'য়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়। হচ্ছে, আর ওরা মারপিট করে' জেল খেটে মরছে। রাজপুতের ইতিহাস মানে নির্দ্ধিতার ইতিহাস। ওরা কখনও মুসলমানদের সঙ্গে পারে।"

কবিরাজ মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়। হাসিতে লাগিলেন। সন্ধা। বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, রাজপুতদের ইতিহাস আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস"

"ঠিক বলেছ। গৌ মানে এখানে গরু। ওদের, গর্জনে হুলারে আমি তো গরুদের হাম্বারব ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না।"

"রাণা প্রতাপকে শ্রদ্ধা হয় না আপনার ?"

"শ্রদ্ধা হয়, কিন্ত ওকে বৃদ্ধিমান বলতে পারি ন)। আকবরের সঙ্গে ওর ভাব করা উচিত ছিল। আরে, আগে বাঁচতে হবে তো। আম্মুরকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মানসিংহ ওর চেয়ে বেশী বৃদ্ধিমান ছিল। কিন্তু—"

কিন্তু এ আলোচন। বেশীদূর অগ্রসর হইল না। কুমারকে
দূরে দেখা গেল, তাহার কাঁধে বন্দুক! তাহার পিছনে ।ইক
ঠেলিতে ঠেলিতে আসিতেছিল স্টেশনমাস্টারের ছেলে পুকুমার
এবং চাকর ল্যাংড়া। ল্যাংড়ার তুই হাতে অনেকগুলি মরা হাঁস
বদ্ধ-পদ অবস্থায় ঝুলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"তুমি শিকার করলে ? বাঃ, অনেক পেয়েছ দেখছি"

"ছুটো ফায়ার করেছিলাম। জলে পড়ে গেল কয়েকটা, তোলাই গেল না"

"আছু রাত্রে তাহলে থেকে যাই, কি বল"

কুমার সুকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই গোটা চারেক নিয়ে যা। চারটেতে কুলুবে তো ?" "হুটোতে যথেষ্ট হবে। মা ওসব খায় না, বাবাও মন্ত্র নিয়েছেন—খাবেন কি না জানি না। আর তো বাড়িতে কেউ নেই। হুটোই নিচ্ছি আমি—''

"বেশ"

সুকুমার গোটা ছই বড় বড় বেলে হাঁস বাইকের হাতলের ছইধারে বাঁধিয়া লইল।

"আমি চলি তাহলে"

"আচ্ছা"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমিই রাঁধবে নাকি"

.. ঃ ''হাঁগ'

''বাঃ, তাহলে তো গ্র্যাও হবে। কিন্তু একটু অমুরোধ আছে কুমারবার''

"কি"

"থুব বেশী লক্ষা দিও না। আমি অর্শের রুগী তো। আর বিশী লক্ষা খাওয়াটা তোমাদের পক্ষেও ভালোনা" ''বেশ, তাই হবে''

কুমার তথন ল্যাংড়ার দিকে কিরিয়া বলিল, "তুই হাঁসগুলো ছাড়িয়ে কুটে এখানে ঠিক করে' রাখ। এখন ওগুলোকে ওই কেরোসিন কাঠের সিদ্ধৃকটার ভিতর চুকিয়ে রেখে দে। তারপর বাড়ি থেকে বাসনপত্তর, মশলা, পেঁয়াজ, রন্থন আর তোলা উন্থনটা নিয়ে আয়। সব ঠিক হ'য়ে গেলে তারপর উন্থনের আঁচটা দিয়ে দিস"

ল্যাংড়া এসব কাজ করিয়া অভ্যস্ত, সে কাজে লাগিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন "মাংস কি এখানে রাধ্বে নাকি"

"বাড়িতে যে কাকাবাবু রয়েছেন। বৌদি এসব হাঙ্গাম বাড়িতে করতেই দেবেননা। এমনি হাঁসটাস মারাতে ওর মনে মনে আপত্তি যথেষ্ট। এখানেই বেশ হরে"

"বেশী ঝালটি কিন্তু দিওনা বাপু—"

রঙ্গনাথ বঁলিলেন, "ডাক্রোস্টই তো ভালো সবচেয়ে"

"সে আর একদিন খাওয়াবো আপনাকে। আজ কারি হোক"

"কি কি হাঁস পেয়েছেন। চথা তো রয়েছে দেখছি। ওঞ্জা কি—"

"বেশীরভাগই টিল। আর ওই বড়টা Spoonbile। এদেশে বলে পদ্নি ঠোরা"

সন্ধ্যা নাকটি ঈষং কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঁশটে গন্ধ হবে না তো"

"না। ঠেসে পেঁয়াজ রস্থন দেব"

সন্ধ্যা দূরে চাহিয়া বলিল, "মেজদি আসছে। এবার বকুনি খাবার জন্মে প্রস্তুত হও"

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল উষা আসিতেছে। তাহার গায়ের লাল র্যাপারটা প্রতিফলিত সুর্য কিরণে আগুনের মতে। দেখাইতেছিল। দূর হইতে তাহাকে মূর্তিমতী রোষবহ্নির মতোই দেখাইতেছিল, কিন্তু নিকটে আসিতে দেখা গেল সে হাসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া সে আর একটু হাসিল এবং আগাইয়া আসিয়া প্রশাম করিল।

"আরে আরে আমাকে প্রণাম করছিদ কি! তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বউ, আমি ছত্রি"

"বাঃ, আপনি যে কাকাবাবু—"

"এই কাণ্ড দেখ"

তাহার পর উষা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাবে না ? ক'টা বেজেছে জান ?"

"তা তো জানিনা, ঘড়ি কাছে নেই"

সন্ধ্যার হাতে স্থদৃশ্য একটি রিষ্ট-ওয়াচ ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দেড়টা"

"এতক্ষণ বসে গল্প করছিলি, তোর হুঁস থাকা উচিত ছিল"
"কবরেজ কাকা এসে পডলেন যে"

উষা হাসিমুখে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব গল্ল জমিয়েছিলেন বুঝি। আহা, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু চল সব, আর দেরি নয়। রান্না হ'য়ে গেছে, বাবা তোমাদের সকলকে নিয়ে থাবেন বলে' অপেক্ষা করছেন। ওগুলো কি—"

ঘরের বারান্দার উপর স্থৃপীকৃত হাঁসগুলি এইবার সে দেখিতে পাইল।

ু সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছোটদা মেরে এনেছে" "ও বাবা, এত বেলায় অত তত্ত্ব এখন করবে কে"

"আমি এখানেই রায়া করব"

"তুমি তো শুধু খুন্তি নাড়বে। মশলাপত্তর হাঁড়িকুড়ি ঘি তেল মশলা সব বয়ে বয়ে আনতে হবে। কে করবে অত কাণ্ড!"

• ুকুমার বলিল, "তুই ভাবচিস কেন, ল্যাংড়া করবে সব" •

"আমি তোমার সঙ্গেই থাকব ছোটকাকা"—স্বাতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

উষ। ল্যাংড়ার নিকট আগাইয়া গেল এবং ভাহাকে আদেশ করিল,

"দেখ মেটেগুলো সব আলাদা করে' রাখিস। আলাদা চচ্চড়ি হবে"

কবিরাজ মহাশায় স্মিতমুখে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন।

তাহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেজিল না, মুশ্ধ অভিভূত হইয়া

ভিনি কেবল দেখিতেছিলেন ইহাদের, লোকে যেমন ভালো ফুলের
বাগান দেখে।

ল্যাংড়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া উবা বলিল, "চল, চল, আর দেরি নয়। বাবা অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। গগনের বউ গীটার বাজিয়ে শোনাবে বাবাকে। কাকাবাবু চলুন, গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। কাকীমা কেমন আছেন। ভালো আছেন তো—"

"থুৰ প্রবৃলভাবে ভালো আছেন। বয়স তিনকৃড়ি পার হয়েছে, কিন্তু বৃড়ি হয়নি। এখনও শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খায়। যখন কথা বলে মনে হয় কামান গর্জন করছে। তার ভয়েই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—"

"খুব বকেন বুঝি আপনাকে"

"আমি ছাড়া আর কাকে বকবে। আর তো কেউ নেই"

কবিরাজ হাসিমূথে উষার মৃথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উষার সহসা মনে পড়িল কবিরাজ-কাকার হুটি মেয়ে ছিল। সব মারা গিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল সে।

ক্রিরাজ বলিলেন, "আমি যখন থাকি না তখন ভগবানকে বকে। বকে আর কাঁদে। চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও বকে। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা ভগবানের কান নেই, আর মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম। স্বাই মরবে। আগে আর পিছে। বলি কিন্তু ইঠাৎ এই শোকাবহ পরিস্থিতির চেহারা বদল হইয়া গেল পোস্টমাস্টারবাবুর আবির্ভাবে। তিনি একটি টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছেন।

"পিওনটা ফেরেনি এখনও। তাই আমিই নিয়ে এলাম"
কুমার সানন্দে অন্ধুভব করিল রাধানাথবাবুর ঔষধ ধরিয়াছে।
টেলিগ্রাম থূলিয়া কুমার বলিল, "সেজদা কাল আসছে"
উষা সানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।
"সেজবৌদিও আসছে তো"

"হা। লিখেছেন—Reaching with family"

"বাবা শুনে খুব খুশী হবেন। উনি ভাবছেন। মেজদার কোন খবর নেই ?"

"এখনও পাইনি তো—"

"কি যে কাও মেজদার—"

কবিরাজ মহাশয় সান্ত্রা দিলেন।

''দেখ সবই যদি একরকম হ'ত তাহলে একরঙা হয়ে যেত ছনিয়াটা। ভগবান ছ'টি মুখ একরকম করেননি। হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচরকম। পৃথুবাবু নতুন স্কর বাজিয়েছেন একটা। যখন শুনব তখন ভালোই লাগবে মনে হয়—"

রঙ্গনাথ পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া ভাহাতে লিথিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে যে সব কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহাই টুকিয়া রাথিতেছিলেন। এরকম খাপছাড়া ডায়েরি লেখা তাঁহার সভাব।

স্বাতী সহসা চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট পিসি, তোমার পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা পোকা বসেছে—"

সন্ধ্যা নিজের মনে দস্তানা বুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল দিদি আসিয়াই কবিরাজ-কাকাকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে তো করে নাই। , জ্বস্তায় হইল কি ? সকলকে প্রণাম কন্ধা কি উচিত ? কেবল প্রথম্যদের প্রণাম করাই ঠিক। কিন্তু সভ্যই কি কেহ প্রণম্য আছে—এই সব কথা ভাবিতেছিল সে। ভাবিতেছিল ইহা লইয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবে। স্বাতীর কথায় সে লাফাইয়া উঠিল না। মৃত্কঠে কেবল বলিল, "ফেলে দে না—"

"ও বাবা, ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারব না। প্রকাণ্ড বড়—"

উষা বলিল, "গঙ্গা ফড়িং। গঙ্গায় কত জল জিগ্যেস করলেই পা তুলে দেখাবেন গঙ্গায় কত জল—ওই দেখ পা তুলছে। বাঃ স্থানর সবুজ ফড়িংটি তো। এত বড় প্রায় দেখা যায় না। যাক আমি ফেলে দিছি—"

রঙ্গনাথ মৃত্ হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঘের কবলে পড়েছিলে—"

. "তার মানে ?"

"পোকার জগতে গঙ্গা ফড়িং হচ্ছে বাঘ"

পুরে দেখা গেল শাস্তা আসিতেছে।

"ওই শান্ত। আবার আসছে। চল, চল, বৌদি রাগ করছেন ঠিক—"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুমার পোস্টমাস্টারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পাখীর মাংস খান তোঁ"

"খাই--"

''তাহলে আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবেন ? হাঁস শিকার করেছি আজ—"

'হাঁন, বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু আগে"

''ব্ৰাতি দশটা নাগাদ আসবেন''

''আকা''

পোষ্টমান্টার অন্তরের অন্তন্তলে যাহা অত্নতব করিলেন তাহা

ইতিপূর্বে আর কখনও করেন নাই। তাঁহার অস্তুত একটা আনন্দ হইতে লাগিল। কিছুন্র অগ্রসর হইবার পর স্বাতী শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। দেখা গেল বাগানের বাহিরেই যে মাঠটা আছে সোমনাথ সেখানে এক ছই তিককে লইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। এক লাটাই ধরিয়া আছে, চমংকার একটি লাল ঘুড়ি আকাশে উড়িতেছে।

উষা বলিল, ''ওদের নিয়ে এমনিই তো আমি নাকানিচোবানি খাচ্ছি, এর উপর তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে তো আমি আর পেরে উঠব না, হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। চান টান হয়ে গেছে তোমার ?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, "ভোরেই তো চান করেছি"

"চল এখন খাবে চল। এই ঘুড়ি লাটাই থাক, এখন খাবি ল—"

এক ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, ''বাঃ, একটু আগেই তো লুচি তরকারি পেট ভরে খেয়েছি। আমার এখন খিদে পায় নি''

তুই বলিল, "আমারও পায় নি"

তিন বলিল, "আমালও"

তিনের বয়স যদিও ছয়, কিন্তু তাহার আধো-আধো কথা এখনও আছে, এখনও সে পরিষারভাবে 'র' উচ্চারণ করিতে পারে না।

্ৰত্বা ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাদের তো কোন সময়েই খিদে পায় না, ঘাড় ধ'রে খাইয়ে দিতে হয়। চল, যা পার খেয়ে নেবে। বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে তোমাদের জন্ম"

ু স্থতা গুটাইতে গিয়া একটা ছুৰ্ঘটনা ঘটিল। বাবলা গাছে ঘুড়িটা আটকাইয়া শেষ পৰ্যন্ত ছি ড়িয়া গেল।

''ওই যাঃ—এ কি হ'ল''



## এক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

'ও ঠিক করে' দেব আমি। তাছাড়। গঙ্গাকে আরও চারটে ঘুড়ি, তুটো লাটাই, আর অনেক স্থতো আনতে দিয়েছি আমি। চল না, খেয়ে দেয়ে আবার ওড়ানো যাবে—''

ছেঁড়া ঘুড়িটা গুটাইয়া সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল আবার।

স্র্যন্দরের ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি প্রকাণ্ড হলের মতো। সকলেরই বেশ কুলাইয়া গেল। সূর্যস্কুলুরের বিছানার পাশে যে তেপায়াটা ছিল তাহার উপর প্রকাণ্ড একটি কাঁসার গ্লাসে ডালস্থদ্ধ এক ঝাঁক রক্তজ্ঞবা শোভা পাইতেছিল। পুরস্থন্দরী গ্লাসটি কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। মূর্যস্থলরের বাবার গ্লাস, ওই গ্লাসেই তিনি প্রত্যুত নাকি জল পান ্করিতেন। অত বড় গ্লাস আজকাল দেখা যায় না, ষেমন বড তেমনি ভারী। থালি গ্লাসটাই কিরণ সহজে একহাতে তুলিতে পারে নাই। জলভরতি এই গ্লাস ঠাকুরদা প্রত্যহ এক হাতে অবলীলাক্রমে তুলিতেন, এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সূর্যস্থলর গ্লাসটিতে জল ভরাইয়া তাহাতে কিছু জবাফুল সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জবাফুল তাঁহার বাবার থুব প্রিয় ছিল, প্রত্যহ জবাফুল দিয়া কালীপূজা করিতেন তিনি। শেষ-জীবনে নিজের বাসার আঙিনায় তুইটি জবার গাছও ভিনি পুতিয়াছিলেন। এই গাছ ছইটির এবং ভাঁহার পোষা হরিণটির সেবা করা ভাঁহার নিতাকর্মের মধ্যে ছিল। পোষা হরিণের শিং ছইটিও সূর্যস্থলর স্যত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটি সামনের দেওয়ালেই টাঙানো ছিল। তাহাদের ঘিরিয়াও একটি জবাফুলের মালাটি গাঁথিয়াছিল। আজ সহসা তিনি যেন একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, বাবার স্মৃতি-চিহ্নগুলিকে সাজাইয়া একটু যেন বেশী তৃপ্তি পাইতেছিলেন। এই সবের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর শুধু বাবাকেই নয়, পৃথীশকেও যেন স্পর্শ করিতে চাহিতে ছিল। তিনি তাঁহার মনের ভাব অবশ্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি জানেন

কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলে এ সবের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। আপনার মনেই মশগুল হইয়া বসিয়াছিলেন তিল্লি। পত্নী রাজলক্ষ্মীর অয়েলপেন্টিংখানাও সামনের দেওয়ালেই বিলম্বিত ছিল। উর্মিলা তাহাতেও একটা কুন্দফুলের মালা টাঙাইয়া দিয়াছিল। ···একটা কাঁসার গ্লাস, এক জোড়া হরিণের শিং, আর রাজলক্ষ্মীর ছবিটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে জগত মনে মনে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্বপ্নও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণে একটা অন্তুত জগত। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন এই যে আজ তিনি ছেলেমেয়ে নাভি-নাভিনী-নাভবৌ লইয়া খাইতে বসিয়াছেন ইহাতে তাঁহার বাবা এবং রাজলক্ষ্মী অনৃশ্রভাবে উপস্থিত আছেন। পৃথীশও। তিনি ডাক্তার, এই সেদিন পর্যস্ত প্র্যাক্টিস করিয়াছেন! মাস্কুবের স্থূল শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার ছিল। কিন্তু স্থূল শরীরের কারবার ক্রিভেই এমন সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ কুরিয়াকেন যাহার তাৎপর্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথো-লক্তির **শাহা**য্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, স্ক্লপথে রহস্ত লোকে উত্তীর্ণ ইইয়া তাহার মর্ম বোঝা যায়। পরলোক বলিয়া যে কিছু একটা আছে তাহার আভাস একাধিকার তিনি ইহজীবনেই পাইয়াছেন। সেদিন বিশেষ করিয়া চৌধুরীক্রির কঞাল ভাঁহার মনে পড়িতেছিল। বছর দশেক আগে চৌধুরীক্কির মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই তাঁহাদের গৃহচিকিংসক ছিলেন, চৌধুরীজির শেষ চিকিংসাও ভাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রায় বারোঘণ্টা পূর্বে कोध्तीकि मःछारीन रहेशा शर्फन। त्मारव काहारकथ आह চিনিভেছিলেন না। বিড় বিড় করিয়া কি বলিভেছিলেন বুঝা ষাইতেছিল না। সূর্যস্থলর সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার শ্য্যাপার্যে বসিয়াছিলেন এবং ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন। জোর করিয়া মুখ কাঁক করিয়া খাওয়াইতে হুইতেছিল, ঔষধের স্বটা পেটেও যাইতেছিল না, কস বাহির হইরা পড়িয়া যাইতেছিল।

চৌধুরীজির বড় ছেঁলে ফাগুবাবু রাত্রি দশটা নাগাদ শুইতে গোঁলেন। তাঁহারও জর হইয়াছিল। সূর্যস্থলরই জোর করিয়। তাঁহাকে শুইতে পাঠাইলেন। যথন ঘটনাটি ঘটিল তখন রাত্রি একটা ! সূর্যস্থলরেরও একটু ঢুল আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা টীংকারে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন—নিশীথ নীরবতাকে বিদীর্ণ করিয়া নীচে যেন কে ডাকিতেছে—ছক্ক, ছক্ক, চল আমি এসেছি। ডাকটি শুনিবামাত্র চৌধুরীজি তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সূর্যস্থলর দেখিলেন, তাঁহার আচ্ছয়ভাব নাই—চোথের দৃষ্টি প্রশাকুল।

"ছক্কু ছক্কু বলে কে ডাকলে না ?" "হাা"

"শুনেছেন আপনি ?"

চৌধুরীজ্ঞিকে বেশ উত্তেজিত বোধ হইল।

"শুনেছি। কেউ বোধহয় চাকর-টাকরকে ডাকছে। ছক্কু বলে' আপনাদের কোন চাকর আছে কি ? যাইহোক আপনি উঠেছেন যখন—তখন এই ওযুধটা খেয়ে নিন"

"না, আমি আর ওযুধ খাব না। বাবুলাল আমাকে ডাকতে এসেছে, আমারই ডাক নাম ছক্কু"

সূর্যস্থার একথা জানিতেন না।

"বাবুলাল কে ?"

"আমার বাল্যবন্ধ। অনেকদিন আগে মারা গেছে। কথা ছিল, আমাদের ছ'জনের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যু-কালে ডাকতে আসবে। বাবুলাল ডাকতে এসেছে। আমি চললাম—"

চৌধুরীজি বিছানায় চোখ বৃজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ঘটনাটা মনে পড়িবার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু মক্মথকে মনে পড়িল। সৈ-গুতো অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। নে কি আহার মৃত্যুকালে ডাকিডে আসিবে ৷ কোনও কথা 🖚 নাই তো।

কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"চম্পাকে আগেই খাইয়ে দিলুম। গগনের জেদ। গগন বলছে তোমরা যখন খাবে তখন চম্পা এই কোণের ঘরে বসে' গীটার বাজাবে। তুমি গীটার শুনতে চেয়েছ না কি"

"ŽII"

"বৌদি কিন্তু খুব চটে গেছে। বলছে শশুর-শাশুড়ী স্বামী-দেওর কেউ খায়নি ও আগে খাবে কেন"

"তাঁতে কি হয়েছে। শাশুড়ীর ধারা ধরেছে দেখছি বড় বউ। ও পোয়াতি মান্ত্র, ওকে আগেই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডেকে দাও আমি বলে দিছি"

ভাকতে হবে না, জামি বসিয়ে দিয়েছি। খাবে তো ভারি। আমি উর্মিলাকেও বসিয়ে দিয়েছি, ও তো আপনাকে খাওয়াবে? কিবণ-আবার চলিয়া গেল।

ঠিক পাশের ঘরেই চম্পা গীটার বাজাইতেছিল।

সুরের এমন একটা অদ্ভূত পরিবেশ হইয়াছিল যে কিছুই যেন বে-নানান মনে হইতেছিল না। মলিন জামাকাপড়-পরা খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি কবিরাজ মহাশয় ফিটফাট সদানন্দের পাশে বৃসিয়ী খাইতেছিলেন, গগন একটা ডগমগে রঙের সিল্কের টিলা পাজামা পরিয়া খাইতে বসিয়াছিল, রঙ্গনাথ কাঁটা চামচ দিয়া খাইতেছিলেন। কিরণ উষা আর সন্ধ্যা পাশাপাশি বসিয়াছিল এবং নিয়কঠে গল্প করিতেছিল, বিক্লবার খাইতে খাইতেও ছোট একটা বই বাঁ হাতে श्रीका পण्टिक्टिकान-- देखिएकेत मश्रक वर्षे. मका-तका नाजित्तत গত্ৰ বলিবেন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াছিলেন তাহারই উপক্তৰণ সংগ্ৰহ করিতে-ছিলেন। চন্দ্রস্কর সকলের নিকট হইতে একটু দূরত রক্ষা করিয়া আলাদা একধারে বসিয়া নিরামিষ সাত্তিক ভোজন করিতেছিলেন, হাবুল মামা একটা রঙীন লুঙ্গীন পরিয়া একটি কাষ্ঠাসনের উপর উবু হইয়া বসিয়া খাইতেছিলেন, আর পাঁচজনের মতো সুধাসনে বসিয়া তিনি সুখ পান না। তাঁহার খাইবার ধরনটিও একটু অভিনব, খাবারগুলি যেন মুখের মধ্যে ছুঁ ড়িয়া ছুঁ ড়িয়া দিতেছিলেন। সূর্যস্থলয় বিছানার উপর বসিয়াই খাইতেছিলেন। তাঁহার সামনে এবং ছই পাশে ছোট ছোট টেবিল, পিছনে ঠেস দিবার জন্ম ব্যাক্রেস্ট। উর্মিলা গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধিয়া দিয়াছিল, কোলের উপর আর একটি বড় তোয়ালে পাতা ছিল, খাবার পড়িয়া যাহাতে কাপড়-চোপড় বা বিছানা নষ্ট না হয় উৰ্মিলা সে বিষয়ে সত্ৰ্ক হইয়াছিল। উর্মিলাই চামচে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াও দিতেছিল। এইরূপ নানারকম বিসদৃশ দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছিল ঘরটিতে। কিন্তু গীটারের স্থুরের আবহাওয়ায় সব যেন মানাইয়া গিয়াছিল।

সূর্যস্থলর প্রতিটি তরকারি তারিফ করিয়া খাইতেছিলেন।
তিনি সেকালের লোক, তাঁহার মতে কোনও শিল্প-কর্মের সম্যক
প্রশংসা না করিলে শিল্পীর অপমান করা হয়। খাবার খাইয়া, গান
শুনিয়া বা যে কোন শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ ক্রিয়া প্রশংসা না করাটা
তাঁহার মতে শিষ্টাচার-বিকন্ধ। তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন
আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে কপণ-সভাবের, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা
করিতে পারে না, মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে। অনেক সম্য়
হাসেও না, গোমড়া-মুখ করিয়া স্থাত খায় অথবা গানবাজনা
শোনে। তিনি এ জাতের লোক নন, তাই রান্নার অজন্র প্রশংসা
করিতেছিলেন। স্কৃতোটা বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল।
প্রস্থান্দরী সহস্তে এটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্যঞ্জনটির প্রতি

•

বস্তরের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি কানিতেন। প্রশংসা শুনিরা আর একটু আনিয়া দিলেন। কোনও রায়ার প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা আর একবার আনিয়া না দিলে মনে মনে তিনি অসম্ভষ্ট হ'ন, এটাও তাঁহার মতে অভদ্রতা।

উচ্ছ্, সিত প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়ছিলেন কবিরাজ মহাশয়। ভাঁছাকে প্রতিটি পদ কখনও তুইবার, কখনও কখনও তিনবারও দিতে হইতেছিল। পার্বতী একা ভাঁহাকেই পরিবেশন করিতেছিলেন।

পুরস্থলরী পরিবেশন করিতেছিলেন সূর্যস্থলর এবং চন্দ্রস্থলরকে। কেবল নিরামিষ রারা লইয়াই ছিলেন তিনি।

"দিগস্ত এই ফ্রাউ চারটে নিয়ে যা আমার কাছ থেকে—"
গগন দিগস্তর দিকে চাহিয়া আদেশের স্থরে বলিয়া উঠিল।
পার্বতী বলিল, "তুমি খাও না, ফ্রাই তো রয়েছে অনেক—"
গগন ুএ কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় দিগস্তকে লক্ষ্য করিয়া
ভাক দিল—

"নিয়ে যা এগুলো—"

দিগস্ত কৃষ্ণকান্তের পাশে বসিয়া খাইতেছিল, সে উঠিয়া গিয়া গগনের নিকট হইতে প্লেটটা লইয়া আসিল।

সদ্ধা মন্তব্য করিল, "নিজে ডাক্তার হ'য়ে কি করে' যে এঁটো ভূই অপস্লকে খাওয়াস।"

শাসন একথারও কোন জবাব দিল না, তাহার চোখের দৃষ্টি হাস্থানীপ্ত হইয়া উঠিল শুধু। ব্যাপারটার তাৎপর্য কেবল বৃথিলেন পরস্থানী। নিজের খাবারের কিছু অংশ দিগস্তকে দিতে না পারিলে গগনের যেন খাইয়া তৃত্তিই হয় না। ছেলে-বেলা ইইতে ওই স্বভাব। পেয়ারায় এক কামড় দিয়া বাকিটা সে দিগস্তকে বরাবর খাওয়াইয়াছে। পার্বতী ছাড়িবার মেয়ে নয়।

"ফ্রাই ভালো হয়নি সেকথা মুখ ফুটে বললেই হয়। দিগস্তকে দিয়ে দেবার দরকার কি"

গগন সংক্ষেপে বলিল, "ক্রাই ওয়াগুরফুল হয়েছে" "তবে দিয়ে দিলে কেন, আরও এনে দেব ?" "দে যথন ছাডবি না"

পার্বতী ফ্রাই আনিতে যাইতেছিল। কিরণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জামাইবাব্দের তালো করে' জিগ্যেস কর—আর কি চাই। তোমার বড় জামাইবাব্টি বেশ ধাইয়ে লোক—"

"আচ্ছা—"

পার্বতী প্রচুর ফ্রাই আনিয়া আবার সকলকে দিতে লাগিল।

চন্দ্রম্পর একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পুরস্পরী পবিএভাবে আলাদা রায়াঘরে তাঁহার জন্ম নিরামিষ রায়া করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন, নিরামিষ তরিতরকারিও নানারকম হইয়াছে, সে বিষয়েও খুঁত ধরিবার কিছু নাই, তবু কিন্তু চন্দ্রম্পর যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার সামনে বসিয়া ছেলে-মেয়ে-জামাই একসঙ্গে খাইতেছে, ইহা তাঁহার আন্তরিক অন্ধুমোদন লাভ করিতে পারে নাই, ইহার মধ্যে তিনি বৈদেশিক উচ্ছু শুলতার আভাস পাইতেছিলেন। পরনে ঢিলা পাইজামা, রঙ্গনাথের কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, চম্পার গীটার বাজান—কোনটাই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ দাদাই এ সব প্রশ্রে দিয়াছেন। দাদার ছেলে-মেয়ে-জামাইদের স্থ-স্বাচ্ছন্দ্য বিত্যা-বৈভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপাতত কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু তাহাদের বিদ্বেশী চাল-চলন মোটেই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনি

মনে মনে এই ভাবিয়া সাম্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন— মজা বঝিলেন পরে, অতি বাড ভালো নয়। এ কথাও তাঁহার মনে হইতেছিল সবই অদৃষ্টের খেলা, তা না হইলে ভাঁহার অমন जीला ছেলে, याहाता छ्हैरवला मह्याक्तिक ना कतिया कल थाय ना, তাহাদের এ তুর্দশা কেন। পার্বতী যথন প্রচুর চিংডি মাছের ফ্রাই আনিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন সহসা চন্দ্রস্থলর যেন অমুভব করিলেন তাঁহার গলার ভিতরটা কুটকুট করিতেছে। জিবের পাশটাও। মনে পড়িল বাড়ির পাঁদাড় হইতে কুমার প্রচুর ওল খুঁ ড়িয়া বাহির করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিলেন বৌম। ঠিক সেই ওল এই পাঁচ-মিশেলি ছাঁচিডার মধ্যে দিয়াছে। সহসা তাঁহার গলাটা খুব বেশী কুটকুট করিতে লাগিল। তিনি এক টুকরো লেবুতে মূন মাখাইয়া চুষিতে লাগিলেন। চোথের দৃষ্টি হইতে একটা নিরুপায় ক্ষোভ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ছেলে-মেয়ে জামাইদের জন্ম পোলাও কোমা কাবাবের আয়োজন করিয়া বড় বউ তাঁহার জন্ম কেবল কতকগুলা শাক পাতা আর ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না, কেবল সশব্দে লেবুটা नाशित्नन ।

ব্যাপারটা পুরস্থলরীর দৃষ্টি এড়াইল না l বাম হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া তিনি মৃত্কঠে প্রশ্ন করিলেন—"কাকাবার্, খাচ্ছেন না যে। আর একটু ডাল এনে দেব ?"

"বুনো ওল না শুকিয়েই তরকারিতে দিয়েছ মা গলা কুট কুট . --করছে—"

"ওল তো রালা হয়নি আজ"

"গলা কিন্তু কুট কুট করছে"

চন্দ্রস্থার মুখটা উচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া পলা চুলকাইতে লাগিলেন। ইছাতে একটু রসভঙ্গের মতো হইল। ুর্বস্থন্দর বলিলেন, "তুই বোধহয় লব্ধা চিবিয়ে ফেলেছিস। ছটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল"

পুরস্থানরী বলিলেন, "গরম গরম লুচি ভেজেছি। পায়েস দিয়ে তাই না হয় খান। ওসব খেতে হবে না, এই বাটিতেই হাতটা ধুয়ে ফেলুন—"

তাহাই হইল। চন্দ্রস্থলর অসহায়ের মতো মুখ করিয়া পায়েস দিয়া গরম লুচি খাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে চম্পা গীটারে 'ধন ধান্তে পুষ্পেভরা আমাদের এই বস্কুন্ধরা' গানটা বাজাইতেছিল। গগন নিমীলিত নয়নে কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে মনে মনে গাহিতেছিল 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'…।

সূর্যস্থলর নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বস্থ পায়ের পাতাটা নাড়িয়া তাল দিতেছিলেন।

ইহা যে অসুখের বাড়ি তাহা মনেই হইতেছিল না। <u>মনে</u>
হ<u>ইতেছিল এক অভিজাভ খাম-খেরালী বৃদ্ধকে ঘিরিয়া</u> উৎসব
চলিতেছে। Qctu dy ১৫৪৩ বি

কৃষ্ণকান্ত মৃত্কণ্ঠে রঙ্গনাথকৈ প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শাক ভাজাকে যদি ফ্রাই বলা যায়, তাহলে কি খুব ডুল হবে"

"হওয়াতো উচিত নয়। হঠাৎ এ কথা মনে হ'ল কেন" "চলতি কারদা অমুসারে তাহলে পার্বতীকে ফরমাস করি" "করুন"

"পার্বতী আমার জন্মে একটু পালং ক্রাই নিয়ে এসো,তো" " "সে আবার কি !"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "পালংশাক ভাজা চাইছেন"

"চিংড়ির ফ্রাই খেয়ে শাক ভাজা খাবেন ?"

"খাব। রস্থন জার কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমংকার হয়েছে ওটা"

কিরণ নিয়কঠে মন্তব্য করিল—"দবই অভ্তত"

উবা সহসা উঠিয়া এক-ছই-জিনের কাছে সেল। তাহার মনে
 ছইল ভাহারা বাইতেছে না।

"আয় খাইয়ে দি ভোদের। পাগল করে দিবি দেশছি আমাকে। বাচ্চিস না ঘাটচিস কেবল। সরে' আয়—"

স্বাতী সোমনাথকে শুনাইয়া উষার কানে কানে বলিল, "প্রতিটি তরকারি আজ ঝালে পুড়িয়েছে পার্বতী। কি করে' খাই—" আসলে প্রতিটি তরকারি তাহার ধ্ব ভাল নাগিতেছিল কিছ তাহার স্বশুর-বাড়িতে একেবারে আঝালা রাছ হর, ভগুমি করিয়া সোমনাথকে তাই সে জানাইয়া দিল ভে ছালে-পোড়া তরকারি ভাহার পক্তেও সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সোমনাৰ বলিল—"আমার তো চমংকার লাগছে"

উষা স্বাতীর পাতের দিকে চাহিদা ব**লিল, "তোর** পাত তো কিছু পড়ে নেই"

স্বাতী মুচকি হাসিয়। বলিল, "উ:, যা করে' খেনে পাছে পার্বতী কিছু মনে করে"

হঠাৎ প্লেট হাতে করিয়া মিস্ বোস (ওরফে অন্নু) আসিয়া প্রবেশ করিল।

"বাঃ, আমাকে আলাদা করে' তাঁবুতে খেতে দিয়েছেন কেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে খাব—"

স্বাতীর পাশেই সে বসিয়া পড়িল। সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

কুমারের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ হইতেই উঠিবার জন্ম উস্থৃস করিতেছিল। সে বলিল, "আমি এবার উঠি তিকটে বেজে গেছে। আপনারা খান। আমি বাগানে গিয়ে হাঁসগুলোর ব্যবস্থা করি গিয়ে—"

কৰিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ উঠে পড় তুমি কুমারবার্। ও ব্যাপারটা বেশ বঞ্চাটের, সময় লাগবে<sup>গ</sup> কুমার উঠিয়া পড়িল এবং একটু পরে একটা পেট্রোম্যাক্স্ আলো লইমা চলিয়া গেল।

সূর্যস্থলর হঠাৎ বলিলেন, "চম্পাও এই ঘরে এসেই বাজাক না। ওঘরে বেচারি একা একা থাকবে কেন, এইখানেই আসুক"

পুরস্থনরীর ইহাতে আপত্তি ছিল, চন্দ্রস্থনরের তো ছিলই।

পুরস্থারী শশুরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেবল বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া মৃত্কঠে বলিল, "এখানে বসবার জায়গা কোথা"

সূর্যস্থলর গগনের দিকে চাহিলেন।

গগন সোৎসাহে দিগস্তকে আদেশ করিল—"ওই কোণের দিকে বড় মোড়াট। পেতে দে না—তা হলে হবে"

দিগস্ত এঁটো হাতেই উঠিয়া একটা বড় বেতের মোড়া খালি কোণটায় পাতিয়া দিল। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, দাহ তোমাকে এইখানেই আসতে বলছেন। মোড়া পেতে দিয়েছি, এস"

গীটারটি হাতে লইয়া চম্পা আনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটিতে স্থলর মানাইয়াছিল তাহাকে। গগন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন একটা কিছু ধর। দাহ, কি বাজাবে"

সূর্যস্থলর উদ্থাসিত মুখে চম্পার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অমুভব করিতেছিলেন রাজলক্ষ্মীও অদৃখ্যভাবে তাঁহার নাত-বৌটিকে দৈখিতেছে।

"ফরমাসটা তুমিই কর—"

"না তুমি কর—"

"মুমু যৌবন নিকুজে গাহে পাখী—এ গানটা বাজাতে গারে" তিশা বাড় নাড়িয়া জানাইল পারে।

"তবে ওইটেই হোক, গগনের ওটটেই তো মনের কথা—"
চম্পার মস্তক আর একটু নত হইয়া গেল।

একটু পরেই গীটারে গানটা বাজিতে লাগিল।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া চন্দ্রমুন্দর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুক্র হইয়া
উঠিয়াছিলেন। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নিকট বসিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের
কুলবধূ গীটার বাজাইয়া গুরুজনদের সম্মুখে বাইজিদের মতো
লালসার গান গাহিতেছে ইহা অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ঘটন। আর
কি হইতে পারে। মনে মনে তিনি 'ছিছিছি' করিতেছিলেন—
কিন্তু বাহিরে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না, স্বয়ং স্র্যস্কলরের
ছকুম। তখন তিনি পুরস্কুন্দরীর দিকে চাহিয়া ক্ষুক্রকণ্ঠে বলিলেন,
"বড় বৌ তোমার পায়েসটাও একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে—"

"তাই না কি, অত বুঝতে পারি নি তো—"

হাব্ল মামা নিপালক-নেত্রে চন্দ্রস্থারের দিকে চাহিয়াছিলেন।

চোখোচোখি হইতেই বার ছই জোরে নিশ্বাস টানিয়া মুচকি
হাসিলেন একটু। তাহার পর চাহিলেন শৃত্য পায়েসের বাটিটার
দিকে, আরার বার ছই নিশ্বাস টানিয়া আবার একটু মুচকি
হাসিলেন।

গীটারে বাজিতে লাগিল—
'সথি জাগো—
মেলি রাগ-অলস আঁথি
অমুরাগ-অলস আঁথি
মম অস্তরে থাকি থাকি
সথি জাগো—।

সূর্যসূন্দর বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজলক্ষীর ছবিটার দিকে তিনি চাহিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে দেখিতে-ছিলেন যে লজ্জিতা বধূটিকে তাহার নামও রাজলক্ষী ছিল, কিন্তু

340

## সে এই ছবির রাজলক্ষী নয়। তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্লাচ্ছয় হইয়া আসিয়াছিল।

\$8

আহারাস্তে হাব্লমামা কবিরাজি ঔষধ 'চ্রণ' খাইবার জন্য কল্রস্থলরের তাঁব্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরস্থলরী একটি খেত পাথরের ছোট বাটিতে চল্রস্থলরের জন্য পান ছে চিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চল্রস্থলের তাহাই চিবাইতেছিলেন। হাব্ল-মামার মুখের পান নাই দেখিয়া তিনি বিশ্বিত হইলেন।

"পান খাও নি ?"

"আগে 'চুরণ'টা খেয়ে নি, তারপর খাব। একটু গুরুভোজন হয়েছে আজ। অনেকদিন এসব খাওয়া অভ্যেস তো নেই। তুমিও নানা বায়নাকা করলে বটে, কিন্তু মন্দ খাওনি"

"এ সব স্লেচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে থেয়ে তৃপ্তি হয় না মামা। ওই ফ্রাই না কি, এমন বিশ্রী বোট্কা গন্ধ ছাড়ছিল, পেঁয়াজের কাঁচা রস দিয়েছে না কি দিয়েছে ভগবানই জানেন"

হাবুল-মামা বার ছই জোরে নিখাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি খড়গপুরে কত দিন ছিলে—"

""বছর তুই। কেন বল তো—"

"আমি যে কোয়াটারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সৈই কোয়াটারেই বরাবর ছিলে ?"

"হাঁ৷ কোয়াটারটি তো ভালই ছিল" "কি করে' ছিলে তাই ভাবছি" ্ৰ্কেন। কোন কষ্ট ছিল না, দক্ষিণ পুব পশ্চিম ভিন-দিকই খোলা—"

"কিন্তু তোমার বাড়ির লাগোয়া থাকতেন এক মৌলভী সাহেব। তাঁর বাড়ির পোঁয়াজ ভাজার শব্দ পর্যন্ত তোমার ঘরে বদে' শোনা যেত। গন্ধ তো পাওয়া যেতই। তাঁর মূর্গি তোমার উঠোনে বারান্দায় রোজ উড়ে আসত এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে চু'বচ্ছর কাটালে কি করে!"

"পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ছিলুম। কি করব বল। দারিজ্যো দোষো গুণরাশি-নাশী!"

হাবুল-মামা মূচকি হাসিলেন এবং চ্রণটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। ভাহার পর চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রস্থলরের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। গেলেন কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে।

গগন চুপি চুপি আসিয়া দাছকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপেল স্টাকিং কেমন খেলে দাছ ? ভাল লাগল ?"

"চমংকার। আগে কথনও খাইনি"

"তোমাকে এবার একটা পতু গীজ তরকারি খাওয়াব"

"কি"

"-याख्यर्व"

"দে আবার কি। মাংস, না মাছ ?"

"লাউ। ছোটকাকার অনেক লাউ হয়েছ দেখছি। কাল করাব চম্পাকে দিয়ে"

"বেশী খাটিও না ওকে—"

"দিন-রাত তো বসেই আছে। বাজনা কেমন শুনলে—"

"খাসা"

"গানও মন্দ গায় না। সংস্কার পর গাইতে বোলো, গাইবে"

উর্মিলা আদিয়া পড়াতে এসব গোপন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গগন ছোট-কাকীর দিকে চাহিয়া মুচ্কি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার দেখা হইয়া গেল দিগন্তের সঙ্গে।

"দিগন্ত, ননীকে একটা টেলিপ্রাম করে দে তো। ইংরেজি বাংলা কয়েক রকম পাকপ্রণালী যেন পাঠিয়ে দেয় কিনে। আপেল দ্টাফিং খুব ভালো লেগেছে দাহর। দাহুকে রোজ একটা করে' নতুন রান্না করে খাওয়াক না চম্পা। এখনি টেলিগ্রামটা করে' দে। আরজেন্ট টেলিগ্রাম করিস। আমার স্থাটকেনে টাকা আছে, তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নে—"

"টাকা আছে আমার কাছে" "তাহলে যা। একটা চিঠিও লিখে দিস" "আচ্ছা—"

বৃহস্পতি ওরফে বিরুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজিচেয়্মারে বসিয়া ইজিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী
লোক তিনি, স্বল্লাহারীওঁ। অনেকরকম রায়া ইয়াছিল বটে, কিন্তু
তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। তুই আঙ্লে করিয়া তুলিয়া
তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাথিয়াছিলেন। চাথিতে চাথিতেই
তাহার পেট ভরিরা গিয়াছে। ভাত যৎসামাগ্র খাইয়াছেন, ডালই
একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ ছুমুক দিয়া
খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটার তাঁহার মন্দ লাগে নাই।
চম্পার রায়ার হাত আছে। চম্পার গানবাজনাও খুব ভালো
লাগিয়াছে তাঁহার। কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই।
স্বিং ক্রকুঞ্জিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা
যে ইহাতে আনুদ্ধ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ

ধুৰীভাৰটাও ভিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন সাধারণত করেন না। এক-ছই-তিনকে কি সাল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। ফারাও খুফুর পুত্র খুফুকে যে যাত্রকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সেসকল তাহাদের ভালো লাগিবে। যাছকর দেশী হাঁদের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিলেন।…সহসা অক্স একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার জ্রকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক-রুহস্ত আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হারাগ্লা, মহেঞ্জোদাড়ো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি। তাহা কি সম্ভব ? গভর্নমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি ? , পীরপাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই বাধিয়। যাইবে হয় তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোন-কণ্টাক্টার মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের জলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহার পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেক্থা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। ক্রিস্ত ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যায়।…রহস্পতি জাকুঞ্জিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় ছ'-একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অম্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্ম যে ছন্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে ছুল্চিস্তার মেঘ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল. তাই তিনি নিশ্চিত হইয়া নিজের থেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সঙ্গে আনিয়া-ছিলাম।

উষা নিজের খরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবানিন্দা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিজার পূর্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাদের মধ্যে। পূর্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন উষা নিজেই টিপিয়া দেয়। চাকরদের হাতের ছে ায়াচে চর্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্য-ভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। मक्ताणितरे वतः नज्जा-मत्रम मारे, प्रभूत सामीत्क नरेशा घत थिन দিয়াছে। উষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট হুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা স্থন্দর কেশ-তৈলের সৌরতে ঘরের বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভং সনা করিতেছিল। ,ইদানীং কিছু-मिन इटेंटि स्म खामीत मिटि य जानाथि करूक ना किन. তাহাতে ভর্পনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবার বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে গল্প করে' বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হ'ন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার—"

"কেষ্ট-দা'ও তো যান নি"

.."কুন্ধ দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওঁর ভালো লাগে"

"রঙ্গনাথ গিয়েছিল কি—"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে' বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ •লেকাপা-ত্রস্ত জাছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে। পুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। ভূমিই খালি এড়িয়ে চলছ—"

"গুরুজনদের সামনে শিয়ে কেমন যেন যক্তি পাঁই না। কি গর করব ওঁর সঙ্গে—"

"ষে কোনও বিষয়ে গল্প করতে পার! বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সক্ষমে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বলছিল, কে একজন বৃড়ো মুসলমান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ সায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন—"

"আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব ভাতো মাণাতেই আসছে না"

"বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষায় যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইবেরি ছিল. আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়িথেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জল্মেই সব হারিয়ে গেছে বিষ্
নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকঠে বলিলেন, "বেশ, সদ্ধ্যের পর বসব গিয়ে—"

"আর দেখ, এক-ছই-তিনকে তুমি একটু শাসন কোরো। বড়ড বেড়েছে ওরা—"

"আচ্চা"

"আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল, চা কফি হরলিক্স্ কোকো এইসব কিনে আফুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দালা অবশ্র এসেই ওংক কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তরা আছে—" সদানশের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

উষা তাহার পিকে জ্রকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃত্ হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহার গামে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উষা দিবা-নিজা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-তৃই-ভিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘূরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার ধূব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্ম একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারাস্তে সেই তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে। আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী, আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

.. "এ কি, এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে না কি"
থাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার সভাব।
"দাত্র জন্তে খুঁজছি। দাত্ পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো—"
ছই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা
তো আমরাই খেলাম ভাগ করে'। দাত্র জন্তে রাখলে না তো—"

("ও পেয়ারা কি দাত্কে দেওয়া যায়। পাকেই নি—"

এক বলিল, "না জামাইবাব্, স্বন্দর ছিল পেয়ারটা—"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মূচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উচুতে চমৎকার পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে !"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অমুরোধ উপেকা করা যায় না।

কিরণও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকাস্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্থামীকে ভং সনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া! কিন্তু কৃষ্ণকাস্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকাস্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘণ্টুকে।

"বাবা ঘণ্টু, তোমার দাহু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমার্ট। উষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউদি তো এসেছেনই। সন্ধ্যা-রঙ্গনাথও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কণ্ঠ হচ্ছে। তুমি যেমন করে' পার ছুটি নিয়ে চলে' এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও ? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখান্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে

না করে<sup>†</sup> থাকো। দরখান্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অন্ত্থ করেছে—"

এই একটি কথাই সে নান। স্থুরে লিখিতে লাগিল।

পার্বতী পুরস্থন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন"

"না এখন তেল মাধাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার
চাদরটা তেলে মাধামাথি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে—"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন—"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটি যদি বাড়ে তথন আমাকেই ভূগতে হবে যে। আমি উন্ননে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি"

পাৰ্বতী ক্ৰতপদৈ চলিয়া গেল।

পুরস্থলরী অর্ধ-ক্ষুট-কণ্ঠে বলিলেন, "জ্বালিয়ে খেলে মেয়েটা—"
বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া
পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, "দিক না একটু তেল মালিশ করে'। ঠিকই তো ফলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে"—

পুরস্থন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্ম দিগন্তর সহিত সন্ধ্যাও পোর্কাফিসে

গিয়াছিল। উষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত
নিজের ঘরে পিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই উষা দেখিয়াছিল, কিন্তু
একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল

ভাহা উষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আয়ে না।

দিনের বেলা দে পড়া-শোনা করে। কিছ রক্ষনাথের দিনের বেলা না দুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রক্ষনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগস্ত কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে—"

পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাকপ্রণালী চাই হ'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে' দি, সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে—"

"পাক-প্রণালী ? কি হবে ?"

"দাদা বলছে দাছকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে' খাওয়াবে । রোজ।"

"আইডিয়াটা চমংকার, না ?"

কপ্পাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগন্ত সন্ধ্যার মুখের দিকে
চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নৃতন আইডিয়ার
কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল
দিগন্তকে। নৃতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলেবেলায় যেতৃম"

**"**方碑"

় পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কাশী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কে্উ. আছে কিনা কে জানে—"

পোস্টাফিসের পিছনেই কাশী সিংয়ের বাড়ি। কাশী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি ভাষার মুক্তের জেলায়। এইখানেই পূলিসের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্যসূক্ষর চেষ্টা করিয়া ভাষাকে স্থানীয় • দিয়াছিলেন। কমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কাশী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হতৈই কাশী সিংয়ের সহিত পূর্যস্থলের পরিবারের হাছতা। কাশী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানারকম খাবার ঘরে প্রস্তুত করিয়া পূর্যস্থলেরের ছেলে-মেয়েদের জন্ম লইয়া ঘাইত। চি'ড়া বা মুড়ির মোয়া. ঠেকুয়া, খাব্নি, ব্যাসনের সন্দেশ, ভাল-মাড়া প্রভৃতি একদিন উষা ও সন্ধ্যার হাদয় হরণ করিয়াছিল। কাশী সিংয়েরও ছটি মেয়ে ছিল, ব্ধিয়া আর সীতিয়া। উষা আর সন্ধ্যার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা। কাশী সিং বছদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কাশী সিংয়ের জী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।
"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ ক্রিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবছল জরা-কুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনিতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সঙ্গে আধা-বাঙ্লা আধা-হিন্দীতে কথা বলে।
"আরে সন্ঝা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে
পারি নি, আঁথে আর ভালো স্থো না। সীতিয়াকে রোজ যেতে
বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—

"সীতিয়া আছে না কি এখানে—"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখি দেখি কে আয়েশ বা—"

সীভিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে

শৌদ্ধাইতে, মূখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেশিয়া অবাক হইয়া গেন্ধ সন্ধা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা ইইয়াছে। সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাব্র অস্থুৰ করেছে, ভোরা এসেছিস, সব আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না কোমরে এত ব্যথা"

"কি হয়েছে কোমরে"

"বাত"

"এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস ?"

"দেখিয়েছি। হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওযুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না"

"তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"গগন কে"

দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিস নি ?"
এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাথানো দাঁতগুলি আনন্দে
বাহির হইয়া পড়িল।

"থোঁকাবাবু ডাক্টর বন্ গৈশন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন ত ক।"
পাঁচ ছয় বংসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে কাইতে
বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাও টিকি, নাক-বোঝাই
সদি। থায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়ছে বটে, কিন্তু বাকী
সমস্তটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ধুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা
বৃটিয়া ঝুলিতেছে।

"শিউযতন, গোড় লাগ। মৌসি—"

"তোর ছেলে ?"

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

"বড় ছুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে"

শিউয়তন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

## "আয় ঘরে বসবি আয়—"

শারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই চুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা তুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীন রেজাইটাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাখি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাথিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে আনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড়ু লইয়া প্রবেশ করিল।

"N-"

লাড়ুগুলি দিয়াই চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া 'বরশী' হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলার লাড়ু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিক্ষাহিল সেই পাত্রটি দেখিয়া। গ্লের মতো, কিন্তু কাচের বা চীমেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রংও রহিয়াছে, চমংকার দেখিতে। গৃহ-শিল্প সম্বন্ধেও অনেক পোড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা কবিল, "এটা কোথা থেকে কিনেছিস্?" বৈশ"

"ভিখ্নার বউ তৈর করে' বিক্রি করে'

"কোথা থাকে সে"

্ৰাজি গাঁরে। তুই নিবি ? এইটেই নিয়ে যা না"

"(¶—"

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্ত উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহলা যেন অভিতৃত হইয়া পড়িল।

"আমি কিন্তু ভিখ্নার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে ছাই" "আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে"

সদ্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া কেলিয়াছিল কি করিব।
ভিখনার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থায় ভাহার
একটি ফোটে। তুলিবে সে। বাসন-শুলির ফোটে। তুলিবে, দৃষদ্বভীতে
এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখবে। তাহার পর সে নিজের গলা
হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায়
পরাইয়া দিল।

"ওকি করলি"

"দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একট। ফুল প্যাউও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এসে মাপ নিয়ে যাবে—

'সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হ'ল মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে—"

ে "রমজানিয়া মারা গেছে ? বেশ, গোহরকেই পাঠাব ত∜্লে—। বুধিয়ার খবর কি"

"বুধিয়া শশুর বাড়িতে আছে"

"ভাল আছে বেশ ?"

"খুঁব ভালো নেই। তার স্বামীটা বড় মারমুণ্ডা। তোর ছেলেমেয়ে কি"

"আমার এখনও হয় নি ভাই"

"কেন ?"

"এমনি"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁথে ছেলেমেয়ে থকেলে ওসব হ'ত না" তা বটে। আমার মাত্র ছটো ছেলে, তাতেই পাগল করে'।

ক্রিক্তি আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিল কি করে'।

ক্রেকি ক্র্থ খেয়েছিল ?"

\*\*\*\*

শক্তা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। ছির করিল এ বিষয়েও পরে সে দীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে। "লাড়ু খাচ্ছিস না যে—" অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব—" বারান্দায় চাচীর হুঁকার শব্দ শোনা গেল।

মিস অমুপমা বমুও নিজের কর্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়। বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, রাডপ্রেসার কর্ত, খাওয়ায় কর্চ আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে স্যত্তে প্রত্যহ পার্সাইতেছে। গঙ্গার জলস্রোতের দিকে চাহিয়া তাহার হাবুলের কথা নে পড়িতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে ইইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে কে জানে। ভালই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়্যই

তাহারই ছেলে বাব্ল। কিন্তু যেহেতু বাব্লের বাবার সহিত তাহার সমাজিক আফুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই তাই প্রকাশুভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অমুপুমার বাবা শল্কর-প্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্ম কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রীর সহিত একটি প্রথমীও জুটাইয়া আনিল। স্থপর্ণ সিংহ নামটাই অন্তুপমার চিত্রক প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষীরাজ এবং প্রক্রাক্র এমন সমন্বয় ছলভি বলিয়া মনে হইয়াছিল ভাহার। ক্লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরনের পশু-পাখী ফড়িং ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বগ্ত-বিধবস্ত অঞ্চলের জন্ম কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়া-ছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অন্তুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রী আছে। সন জেরই সেবা করেন। নামটিও চমংকার। যথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শ্বরপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যথন পেটে আসিল তথন অমু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হুইল, কারণ নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া স্থপর্ণ উড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে **ধর্বর পাও**য়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কস্থার <sup>প্র</sup>ী-পীড়ন করিতে উৎস্কুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাঁকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন ( অর্থাৎ সমাজ-সেবা ) সকল হইবে। কারণ সমাজ সেবা ক্রিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ স্বূপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও বস্বাই, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্পতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পার নাই।

শ্রুরপ্রসাদ অন্তুকে ভর্পনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দ্র করিয়া নিয়াক নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিয়া-ছিলেন \* ভূমি লেখাপড়া শেখেছ। সব জেনে শুনে যে দায়িছ তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাগুনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে' একটা জিনিস আছে এখনও। অমি যতদূর সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপ্রমার মাথায় সিঁছর প্রাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হার্স-পাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখান হইতে মাতাজে যায়। মাতাজের এক মিশনরি সাহেবের সাহায়েয়ে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রস্ব-করানো বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালই রোজকার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে তুইশত টাকা পর্যন্ত পাঠাইতে পারে। শঙ্করপ্রসাদ সমস্ত টাক। বাবুলের নামে ব্যাক্ষে জমা করেন। ... নদীর স্থাতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে স্থপর্ণ সিংহকে ভালবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আার হইল।

সূর্যস্থলর নিমীদিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবাস্থাটি দেখিতেছিলেন। নির্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চিলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বিচিত্র ভেদ করিয়া কে যেন তাহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য অক্লান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ওকে—

"(**क**, <del>ଓ</del>(क—"

ভক্রার খোরে সূর্যস্থার কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাৰা কিছু বলছেন ?"

উর্মিলা মাথার শিরবে বসিয়াছিল, ঝুঁ কিয়া প্রশ্ন করিল 📳

সূর্যস্থলরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে নেটের মশারিটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর উর্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। ভাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শর্মন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন ?"

"না। কুমার কোথা"

ূ "তিনি বাগানে গেছেনু, পাখীর মাংস রাল। করছেন সেখানে" \_ <sub>"এ</sub>"

সূর্যস্থ কর আবার চোথ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশন্ধ পদস্কারে প্রবেশ করিলেন চক্রস্থানর।
উর্নিলাকে ঈঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধ্যের পর এইখানে বলে' গীতা পড়ব। তুমি মা মেজেটা গঙ্গাজল দিঃর একটু
নিকিয়ে দিও, কেমন ? মাছ মাংস পেঁয়াজ রম্থানের রালা এইখানটায় বলে' খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা
কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর উর্মিলা দিল না।
কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এথুনি ধুয়ে দিছিছ মেজেটা" কুমারের বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানাস্থরে নানা-রকম নৈশ কীট পতঙ্গ চিৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতর কয়লার উন্ধানর উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেব্টিতে মাংস ফুটিতেছে, মশলাভাজার 🌸 গদ্ধে চতুদিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে ্ আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারিতে অভ্যন্ত নহে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশাহইতে আত্মরক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দিকে ফ্লিট্ ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুঁচ্কি সামনের থাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল। েরর একধারে পেট্রো-ম্যাক্স জলিতেছে। কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার 'স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলিভরা বন্দুক। গোটাগৃই বড় বড় ব্যাঙ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোঁথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। দারোগা সাহেব মাঝে-মাঝে কারণে-অকারণে থানার বর্তমান করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো জালিয়া বন্দুক-আওয়াজ রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাখ বাজাইতে পারে, যাহার শাখ নাই সে গলা-খাঁকারি

দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল । না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীম পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাডির ক্ষ্যান্ত ঝি চাল ভাল তরিতরকারি ফল-মূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীমু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নরুন-পাড ধৃতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীমু পণ্ডিত খুবই সম্ভষ্ট হইয়াছিল। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীমু পণ্ডিত আমার উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠশালায় প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চৌদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুই বিস্তৃত হাতের উপর তুইখানি ইট। চৌদ্দ-পোয়া ্র শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁডাইত, তুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাডে তিন হাত।বাবধান থাকিত। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাতা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পদিমার কৌশলে আমি দীমু পণ্ডিতের কোপ-কবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ হলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোডা আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব পুব হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাডিত না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া

আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মক্সো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীমু পণ্ডিত গোড়া হইতে আবার সব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়া বলিলেন—"মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়া-গাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ওতো একটি গবাকান্ত হয়েছে।" দিদিমা বৃদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিভার্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীমু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, ''এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মামুষ করে তোল।" দীমু পণ্ডিত সাহলাদে বলিজেন, ু "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘোঁতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জালায়। আম জাম পেয়ার। কুল প্রত্যেটি গাছ মুড়িয়ে <mark>খেত</mark> ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওরে একদিন ধরে' এনে আমার হাতে সমর্পণ করে' দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পূৰ্যন্ত টিট্ করেছিলাম। এখন রেলে টালি ক্লার্ক সয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হাঁা, তোমার নাম ডাক তো খুব। স্য্যির ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই—"

দিদিমার কণ্ঠখর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীমু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সেঁ প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য থুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না—আমার হাতের লেখা আন্ধ এবং ভাষা জ্ঞানও বাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাক্রণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া তুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমংকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা ্রহইত মন্মধ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্ততাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের ৰাভি যাইতাদ। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ ক্রিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিঙ্কিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্ম। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্ম খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুথে বসিয়া খাওয়াইয়া, তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইরা দিতেন। দিদিমার খুব অস্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। ইহার স্ক্রপাত হয় আমার সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে তাঁহার বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা বে স্বামী-পরীত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহার।। সম্ভবত এই স্ব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার .

বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাডিতে খাওয়া-দাওয়া থবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিস্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলু ভাতে থাকিত। পাঠশালা ঘাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি ( কচিৎ কোনদিন মাছ ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যুহই কিছু ভালোমনদ খাবার খাইয়া আসিতাম: কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোন-দিন তুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লচি পরোটা থাকিত সেদিন তো ু হাতে স্বৰ্গ পাইতাম। মুনুথুর বাড়ি হুইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ভাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। মামীমার আধিপতা ক্রমশ বাডিতেছিল, মা ক্রমশ যেন নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন! তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া পল্ল করিতে দেখি নাই। সর্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা রাল্লা করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাছ কুটিয়া দিত। রাক্ষা আবার ছই-রকম ছিল। দিদিমার জন্ম ক্ষরাচারে আলোচালের ভাত রায়া করিতে ইইত। আলাদা একটা রান্নাঘরই ছিল তাঁহার জন্ম। দিদিমা তাঁহার ুপাত হইতে আমার জন্ম প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ভাল রাখিয়া দিতেন। মা সংসারে সব কাজই, এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে, তাঁহার অন্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কথনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা।

সর্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায়

সিঁহর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি
নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্থ্প
ইইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় ইত দিয়া
দেখিতেন এবং চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎ সনা করিতেন
ভনিতে পাইতাম।…এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা ঝে
আরও লজ্জিত, আরও মিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে
উঠিয়া শুনিলাম—আমার একটি ভাই ইইয়াছে। অবাক ইইয়া
রুগ্লাম। হঠাং ভাই আসিল কোথা হইতে 
গু গোহালের পাশে যে
ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন
যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত ইইয়াছিল তাহাও বৃঝিতে পারি নাই।
উকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁডা কাপড় পরিয়া

উকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিরা ছেঁড়া কম্বল ঢাকা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-নেকড়ায়-ঢাকা একটি ফুটফুটে শিশু। সে-ও ঘুমাইতেছে। ক্ষ্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া ঘারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল। শুনিলাম সেই ধাত্রী, ভাতে ডোম। সেই ছেলে প্রসব করয়াইয়াছে, সেই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

ি দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস ?"

শ্হা, দূর থেকে দেখেছি। খুব স্থানর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"श्रुवरे राज्य । उत्य कॅान"—िमिमा विनासना । "कॅान ?"

"তুই সৃষ্যি, তোর ভাই চাঁদ হবে না ? খুব স্থুনর হয়েছে ?" "থুব। চাঁদের চেয়েও ভালো" "পোড়াকপাল আমার, এই সময়ই চোথের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার তুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যুহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিক্রণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। তুই একবার চিক্রণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারচিস "। না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে' ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

প্রদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিনার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অন্ত হইল দিদিনাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিনার একটু জরভাব হইল। প্রবীণ ডাক্তার স্থরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি লিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্মই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিনার চেহার। একেবারে বদলাইয়া গেল। গফুর দরি তাঁহার জন্ম যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটিছিল টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো। তিনি যথন টোপরের মতো কালো মথমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বিসয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইছদী বৃদ্ধি বিসয়া আছে। দিদিমা বিলয়া

ভাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি ছইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায়, দিনিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই ন্তন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের জন্ত মুর্শিদাবাদ হইতে সবৃজ-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমংকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিলে দিদিমাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্তবলে হঠাং বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে…"

ু কুমার তলায় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সতাই কেমন দেখিতে ছিলেন।

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেট্ট-ভেউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল।
ছুঁচকিও তাহার অমুসরণ করিল। কুমার থাতা বন্ধ করিয়া দারের
দিকে চাহিল একবার, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। ডেক্চির ঢাকনাটা
খুলিয়া একবার দেখিল মাংদের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তথনও
ছিল। হাতার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তথন
একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা
করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল
মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে, মনে হইল জলটা
মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি। ছইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবৃকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্ম ছইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্মই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্মই হোক তাহারা প্রক্রপর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়াকামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিরা উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোষাক অভূত। ব্রিচেস্ পরা সাহেবী পোষাক, হাতে বন্দুক, মাথায় টর্চ-বাঁধা। চক্ষু কর্ণ রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কথনও পাচ্ছেন, কথনও হারাচ্ছেন"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন ?"

"প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম—"

"প্রতিশোধ <sup>१</sup> কিসের প্রতিশোধ"

"আজ সকালে হাসপাতালে দেখলাম একটি মানবশিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি"

"কোথায়—"

"পাশের বাগানটায়! ওই বেতের জঙ্গলটার পাশে—" "অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে'—".

"টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে'
মাথায় এই আলোটা জেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতৃহলী জীব,
অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা
কি। গুটিগুটি রেন্জের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে
গেল না"

"কুড়িটা মেরেছেন ?"

"কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, এতিলা পুতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিক্রী গদ্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গদ্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়—"

একটা কেরোসিন বাজের উপর পেট্রোম্যাক্সটা জলিতেছিল,

শ্রেট। মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাল্লটার উপর উপবেশন कतिरलन ।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে' বস্থন না "না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমার স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল তৃত্বতদের শাসন করি—"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাডছে না"

"বুনো হাঁস ?"

"ŽTI"

"কি কি হাঁস" \*

"টিল, পোচার্ড, লালসর, স্পুনবিল, গীজও আছে একটা—"

, "কতটা মাংস আছে—"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে"

"ভাল সরষ্র তেল আছে এখানে **?**"

"আছে—"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল ছড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ ?"

"হাঁা, এই যে—"

"পেঁয়াজ রস্থন আদা ?"

"তা-ও আছে—"

"তাহলে গোটা তিনেক রস্থন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাক খানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবস্তম্ভ চেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখীর মাংস সরষের তেলেই জন। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—"

কোশের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

"কুড়াটা পরিষ্ণার কর। আর তিনটে রস্থুন, ছ'টা পেঁরাজ, আর খানিকটা আদা কোট্"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমংকার কামুক্লেজ করে' ছিল তো ল্যাংড়া"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল।
ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখীর মাংস্
খাওয়াইয়াছে"

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ তুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণ—"
কৃষ্ণকান্ত উর্ধ্ব মুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোথ বৃজিয়া রহিলেন,
তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির খণ্ডর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিল।"

"প্ৰতিশোধ নিয়েছিলাম"

"কি রকম —"

"মালতী আমার এক দ্রসম্পর্কের দাদার মেয়ে। ছমকায়
যথন ছিলাম তখন মেয়েটা গুব ন্তাওটো ছিল আমার। বীরেনদা
ছমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে
রগেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিগ্যেস না করে
বীরেনদা ছম্ করে' মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাব্র
ইম্বেসিল (imbecile) ছেলেটার সঙ্গে। মুর্থ, খস্থসে মোটা,
ছটি গাল যেন ছ'টি বান্ কটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির

শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাডি। বিয়ের সময় আমি যেতে শারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালই হয়েছে। ভুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরনের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহের সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায় নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে' ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু ু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের কর্মবিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁকদাড়ি, কুংসিত দর্শন লোকটা। চোখে নাল চশমা। বাঁহাতের শীর্ণ আঙু লগুলি সর্বদা চলাচল করছে: গোঁফদাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে' রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে থানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, "আপনাকে তো চিনি ন। বারেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে বার করি কি করে'।" বললাম, **"আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে ভোমার কেন্টকাকা এদেছেন"** অনেক কচলাকচলি করে' তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। अनुनाম বুডোর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক খাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে' কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাডিতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপুনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাভিতে খানিককণ আঙুল চালিয়ে কালীবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হ'য়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ? ★"~-আবার খানিককণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা,

জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহামুভূতি হবারই কথা। হ'" —এই বলে' আবার দাডিতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোক্ষা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আডালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—''ভোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেনে তোকে নিয়ে যাব। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুক্নো ইদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হ'য়ে গেল পুরাতন বন্ধু স্থরপং সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি ু অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব স্থবিধে হয়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে' আবার থানায় গেলাম। স্থরপং সিংকে আমার প্লানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। ভারপর বলল, ''ঠিক আছে। তবে দেখো, মরে' যায় না যেন !" বললাম, ''না, মরবে না"। রাত বারোটা নাগাদ মুখোশ পরে' ওদের শোয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলান লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাকা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা হু'জনেরই মুখ কস্কনিয়ে বেঁধে ফেললাম তাদেরই কাপড় দিয়ে, তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে হজনকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সেই শুক্নো ইদ।রাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম !"

ুকুমার স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, "বলেন কি! চীংকার করলে না তারা"

''তারস্বরে। তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি তাদের ইদারায় নাবিয়ে মুখোসটা কেলে দিয়েছি ইদারার মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ইদারাটা—" 'ইদারায় নাবাতে গেলেন কেন"

"বাইরে শীতে কি রকম কট হয় তা ব্রিয়ে দেবার জয়ে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে' নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে—"

"তারপর"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল ছু'একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—''আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেথা করতে এসেছিলাম। কিছ রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোণা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাব্দে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেনেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যথন কেস হবে' তথন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটের ট্রেনে"

"কি হ'ল শেষ পৰ্যন্ত ?"

"কেস হ'ল। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না প্রতে কেস ধামা চাপা পড়ে' গেল"

''আর মালতী ?"

"মালতী আর ফিরে যায় নি। তাকে স্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ, পাস করে' প্রফেসারি করছে"

"कानौवाव् किছू करतन नि ?"

'ঘথেষ্ট করেছিলেন। মকোর্দমা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মিয়ে যেতে পারেন নি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্ণ করতে পারেন নি, স্থরপং আমার স্বপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

''ভাগ্যে আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একট হ'লে ধরে যেত—"

''এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ থানিকটা তেলে পৌয়াজ রন্থন আদাটা ভাজ''

পেঁয়াজ রম্মন আদা কোটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাং তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মৃহুর্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া ভূমূল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক ক্ষষ্ট কুকুরের চীংকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, ''তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়''

''তাকিয়া? সে আবার কে?"

"বোসবাব্র কুকুর। বোসবাব্ পুষেছিলেন ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন, ওটাকে আর নিয়ে যান নি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছতে আমোল দিছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আওনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—''ল্যাংল্যা ছুঁচকি ভেতরে আয—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনো না। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তথনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া। বিজয়ীর মতোঁ তাহার। আসিয়া প্রবেশ করিল।

''ঝগড়াটে হিংস্থকে কোথাকার। ব'স এখানে—''
কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া
দিল।

''বসে' থাক চুপ করে"

ভাহার৷ বদিবার পর কুমার ডাকিল—"তাকিরা, তাকির৷ আয়, ভাকিয়া—"

কৃষ্টিত মূথে সসকোচে পাঁভটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কৃক্র আনত নয়নে, আনত পুজে ভারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসকোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁডাইয়া রহিল।

''ওর নামটি বেশ লাগদই হয়েছে। কে রেখেছে''

''আমি। আমিই ওকে প্রথমে প্রেছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ''

তাকিয়া সস্ত্রে ল্যান্স নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাাল্যাং এবং ছুঁচকি ছুইক্সনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

শ্চোপ্। চুপ করে বসে' থাক তোরা। হিংস্থকে কোথাকার" কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা। এমন সময় বাহির হইতে স্বাতীর গলা শোনা গোল। ''ভোটকাকা, ভোটকাকা—মালো দেখাও''

ল্যাংড়া পেট্রোমাাকস্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাপাইতে হাঁপাইতে স্থাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফ্রিয়ে গেল। শিগ্নির চল, চিত্রা এসে গেছে—''

তাহার পর কৃষ্ণকাস্থের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করঁবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাজে, চলুন"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, ''সাহেব কোথা''

"আপনাকে খুঁজছেন"

## "আমাকে! কেন"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শুখ হয়েছে—"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি"

''হয়তো জঙ্গলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন''

কুমার জিজ্ঞাদা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে ?"

এখনও হয় নি। তবে দিদিমা তাঁর অক্সঘরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেঁধেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্তে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—''

''তুই পায়েসও খেয়েছিস না কি''

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে' খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্ কিন্তু দিলে একটি বাটি। হাঁা, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে ? যদি না হ'য়ে থাকে শালপাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়—''

''ল্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো"

"জি হা—"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, ''জানো ছোটকাকা, বাবা বভু disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ঘটা করে' স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়ে ছট্ করে এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করার সময় পায়নি, সুব্রত লাস্ট মোমেন্টে ছুটির খবর পেলে—''

''ও, তাই বুঝি—''

ক্ষাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, প্রস্তুটো কি, শেয়াল নাকি!"

সত্যই ছুইটি শুগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।
"এ ছটোর ভবলীলাও শেষ করে' দেব না কি''—কৃষ্ণকান্ত
প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ হটোকে" শুগাল হুটিও সরিয়া পিড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি ? কৌথা ?"—খাঁতী জিজ্ঞাস। করিল।

'পাশের বাগানটার স্তৃপ করা আছে'' "চলুন না দেখি—''

"না এখন নয়। কাল সকালে দেখোঁ"

ু সন্ধ্যার মৃত্কপ্রের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমাশ্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহারা বাড়ি পৌছিয়া দেখিল চক্রস্থলর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাটি জ্বলিতেছে। , চক্রস্থলর পরিবেশটিকে যথাসন্তব শুদ্ধ করিয়া লাইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাধ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুম্বচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গাঁচাদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চক্রস্থলরের তুই পার্শ্বে প্রীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং স্থবাতালী তহিশিলদারের ছোট ছেলে সফুর্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চক্রস্থলেরের ছাত্ত। ঘরের আর একধারে একট্ট তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিলবাব্র স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত ছইটি ছোড়-করা। উষাও এখানে ছিল, কিন্তু চিত্রা এ

শিশ্বরে চিত্রাপতবং বসিয়া আছে। গণন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উকি দিয়া দেখিল। আন্দান্ধ করিবার চেষ্টা করিল গীভাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাছর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাছর গীভা-পাঠ সে সন্থাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। স্র্স্কুনর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থপ্ত হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহর মুদিত নয়দের সম্মুখে মৃত্র্ হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্ত-হীন নির্জন পথ, য়ে পথে তিনি একক যাত্রা, য়ে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু ? মৃত্যু কি এভাবে আসে ?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদক্ষ বাজিয়া উঠিল। "ও কি ?"

সূর্যসূক্র চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—কিষ্ণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্তনের দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার হাতার একধারে বসে' নামকীর্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—

ু সুর্যস্তব্দর কোন উত্তর দিলেন না।

\* কাঞ্চনমালা, নিথিলবাবুর স্ত্রী, কিরণের কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, কাকীমা বলছেন, একটু দ্রে বসে' ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দাছুর কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়" "না, না, ওরা দুরে বসেই বাজাবে। ওই হাস্মূহানার ঝাজের ওপারে ওদের জায়গা করে' দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে' তবে ওদের খবর দিয়েছিলাম—"

চন্দ্রস্থানর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালইতো"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্তে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

্কু চন্দ্রস্থন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিস্ক পুরস্থন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

ু পুরস্করী সূর্যস্করের কাছে গিয়া নিয়কপ্তে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্মে গ্রম লুচি ভেজে আনি ছ'খানা ?"

"না। আমি আর রাত্তে কিছু খাব না দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্তে না খাওয়াই ভালো"

'গগন মাথার দিকের দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। সে বিলল, "ভোরের দিকে আমি না হয় হর্লিক্স্ করে' দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে' দেবে ?"

সূর্যস্থলর সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে' নিয়েছি ওধানে। স্টোভ কুঁজো চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন, হরলিক্স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চক্রস্থলর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিছু উপায় কি! পুরস্থলরী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "রার্ড তো অনেক হ'ল। আপনার খাবার জায়গা করে' দি!"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা"

"তব্যা পারেন খেয়ে নিন। গ্রম গ্রম ফুলকো লুচি আপনি বসলে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে বসকে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইরে দিতে চাই"

কিরণ মস্তব্য করিল—"দে-ই ভালো। একে পাখীর মাংস তায় কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও ভো মাৎ করে' দেবে ঢারিদিকে। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন"

"আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে' উঠছি"

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রাবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রস্থলর অবাক হইয়া গোলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার-কোটও পরিয়াছে, হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া স্থাস্থলরের বিছানায় বসিল এবং তুই হাতে স্থাস্থলরের গাল ছটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রস্থলর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্যু!

পুরস্থনরী চন্দ্রস্থনরের দিকে আড় চোথে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, "জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাত্তকে, ছোটদাত্তকে—"

"**'**''

যপ্রতিভন্থে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এন জুতা থুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুবতও ঘার-প্রাস্থে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিস স্থপারিন্টেওেট, তাহার পরিধানে ছিল থাকি স্কট। সে-ও পরস্থলরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হুইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রস্থলর স্বতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিস স্থপারিন্টেওেট্ তাহা শুনিয়া-- ছিলেন।

"বিলিলেন, "তুমি দাহ কষ্ট করে' জুতো থুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'য়ে গেছে। তাছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস" স্বত কিছু বলিল না, মৃত হাসিল মাত্র, তাহার পর বরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর স্থিসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাত্ব, আপনি কেমন আছেন এখন"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হ'য়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠ্তে হবে"

পর্বিতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের স্থরে পুরস্কারীকে বিলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ! চিত্রা আয়, স্থবত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ ব'য়ে যাচেছ, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক করে' দিয়েছি"

গগনকে আবার দারপ্রাস্তে দেখা গেল।

্ "ওরে পার্বতী, চিত্রা আর স্কুব্রতর জিনিস-পত্র ওই হলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তই গুছিয়ে দে সব—"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল—" বলিয়াই পার্বতী অন্তর্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দারাপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাং মিলিটারি কায়দায় স্বতকে স্থাল্ট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ,"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রাস্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেজিলাম। ফৌজী আদবকায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর স্থপারিনটেও সাহেব কেমন আছ"

"ভাল। আপনি ?"

"আমি নেই যা দেখছ তা অতীতের কন্ধাল"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সূত্রতর সঠিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল। িপার্বতীর উচ্চকণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, স্থবত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বানুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধহয় পুনর্জন গ্রহণ করে' এসেছে আবার—" "কার কথা বলছেন—"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন এ বাড়িতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোন নি। বিরুবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"স্বুত্ৰত, চিত্ৰা-আ—"

আবার পার্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও"

চিত্রা স্থবত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভূস্কারে গুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আন্তানা করে' নিয়েছি"

এ অভ্ত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভূস্কার মানে যে ঘরে গমের ভূসি জমা করা থাকে। প্রকাণ উচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানলার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভূসি ঢালা হয়। ভূসি বাহির করিবার সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরের। ঢোকে। ঘরের ছাত হইতে মেজে পর্যন্ত ভূসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাকে ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অন্তত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, "ওখানে আপনি উঠলেন কি করে ?" "মই দিয়ে। কুমারবাব্র লম্বা মই আছে যে একটা" "আপনার গায়ে তো ভূসি-টুসি কিচ্ছু লাগে নি দেখছি" "আপাদমস্তক কথল ঢাকা দিয়ে গুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে থুব। সেটা খুলে এসেছি"

স্থস্নর মৃত্ হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক খিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।
"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু ?"
"আছে বই কি—"

উষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হু'ল—"

"এখন হয় নি। হয়েছিল অনেক দিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প ্"বলুন না"

্টিছোট-থুকীর মতে। আবদার করিয়া উষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দার দিয়া চুকিয়া কাঞ্চনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন ? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্ম খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচিছ। আপনি যদি যেতে চান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন"

"তাই যাই তাহলে। লগ্ঠন দিও একটা" "হাঁ। লগ্ঠন দেব বই কি"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রস্থলরও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন ভাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য। , ,

আই অ্যাম এ হিস্টোরিয়ান। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তথন বাগান ছিল। ফুল ফল শাকসবজি কপি-আলু সব রকম হ'ত। ভাক্তারবাবু বিতরণ করতে কন্মুর করতেন না, তবু চুরি হ'ত। কাক-বাহুড়-গরু ছাগলরা তো করতই, মামুষরাও করত। যথনকার কথা বল্ছি তখন ডাক্তারবাব্র কলা-চাষ করবার শথ থুব প্রবল। জিতুবাবু বলে' এক আহ্ম ভজ্লোক তখন ডাক্তারবাব্র বাড়িতে থাকেন এবং চাষ সম্বন্ধে নানা রকম প্রামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা প্রসায় নানা রকম ত্রিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহব। বাহবা ক্রতুম। কলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারদিকে নানা রকম কলা-গাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের কলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে কলা, বর্মী কলা, সিংগাপুরী কলা, কাবুলী কলা, মাদ্রাজী কলা, মর্তমান কলা, অগ্নীশ্বুর কলা---এই ক'টা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম কলা গাছ আনালেন তার নাম 'শফ্রি' কলা। তিনি এক ডজন শফরি কলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে কলা-গাছগুলিকে একবার দেখে আদেন। ভিত্রাব তো তু'ঘণ্টা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা গেল একটি গাছে কলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাডিতে নৃতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা কলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হ'ল একটা। সবাই এসে চোথ বড় বড় করে' দেখে যেতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন কলার রং ধরল সেদিন তো . হৈ চৈ পড়ে' গেল বাড়িতে। ছটো দল হ'য়ে গেল। বিরুষাবুর মা বললেন-এথুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, ছু' একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু ু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তিনি বললেন—গাছে আরও ছ' একদিন

থাক, মাটির রুসটা পুরো টেনে নিক, ভারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, ভার কথা অমান্ত করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে স্কাল সাত্টার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে বুলছে, আরও হ'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন-সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। ত্লুস্থল পড়ে' গেল। থানায় পর্যন্ত খবর দেওয়া হ'ল। তুপুর বেলা আমদাবাদ থেকে আমি এসে পৌছলাম এক বেটো ঘোড়ায় চড়ে'। তথন আমার ঘোডা ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বিরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন জুটে যেত। কিন্ত আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাব্ ভুকু কুঁচকে বসে' আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিং সিং ভম্বি করে' বেডাচ্ছে চারিদিকে। তারপর গুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগঁ হল' খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্মে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তারবাবু তখনও কল থেকে ফেরেন নি, বিক্লবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুব বলে' মই আনিয়ে ভূসকারে গিয়ে ঢুকলাম। নিরিবিলিতে বেশ চমংকার ঘুম হয়। বিশেষত শীতকালে। বরাবরই আমি ওখানে গুডাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভূসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা চোকানো রয়েছে। বৃঝলাম চুরি করে' কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হ'লে নিয়ে যাবে। ওথানে শোয়া আর নিরাপদ বলে' মনে হ'ল না। নেবে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের লাজে পা পড়লে যা হুর অনেকটা তেমনি হ'ল। উদিং সিং তড়াক করে লাফিয়ে উঠে

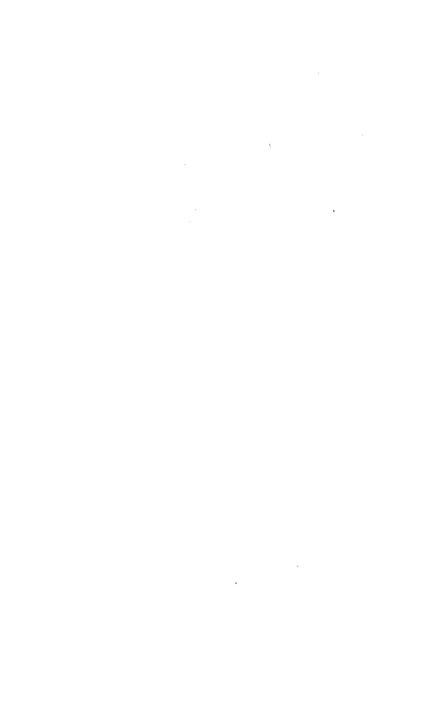



v .